# শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগোরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা

ষষ্ঠ খণ্ড

## মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রক্তিত

ষষ্ঠ সংস্করণ

ক**লিকাতা** ১৩৫২ প্রকাশকঃ
শীতুষারকান্তি খোষ
১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন
কলিকাতা

মূল্য তুই টাকা

শীগোরাক প্রেদ
মুদ্রাকর—শীপ্রভাতচক্র রায়
ধনং চিস্তামণি দাস লেন, কলিকাতা।

# সূচীপত্ৰ

| স্চীপত্ৰ      | Jo-10     |
|---------------|-----------|
| আমাদের নিবেদন | 1/0-110   |
| উংসর্গপত্র    | 11/0-11/0 |
| ভূমিকা        | 11e/o-ho  |
| উপক্রমণিকা    | 4/o       |

#### প্রথম অধাায়।

প্রভ্র লীলা-বিচার, শ্রীনবদ্বীপ, ম্রারি ও নিমাই, নিমাইয়ের তীক্ষ্বৃদ্ধি, নিমাই পূর্ববিদ্ধে, প্রভ্র প্রকাশ, ভক্তি ও উদাস্তা, নদে টলমল, অবৈতের সন্দেহ, নব-বৃন্দাবন, পূর্বরাগের পদ, কাস্তভাবে ভজন, গৌর-বিরহ, বিফুপ্রিয়ার মান, গৌরাঙ্গ-নারায়ণ, গৌরবাদীর দল, থাঁড়া পদ্মায় নিক্ষেপ।
১—৩২ পঠা।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রভুর লীলা-উদ্দেশ্য, শচী ও ম্রারি গুপ্ত, প্রভু কেন সন্ধাস লইলেন, কিরুপে জীবকে দ্রবাইলেন, অদ্বৈতের নিদ্রাভঙ্গ, রন্দাবনে গেলে কার্য্য পণ্ড, প্রভু নীলাচলে, প্রভু একেবারে সহায়শৃত্য।

৩৩—৪৭ পৃষ্ঠা।

### তৃতীয় অধ্যায়।

দক্ষিণে গমন, রামগিরি উদ্ধার, চুণ্ডিরামের নবজীবন লাভ, প্রভ্র পথকষ্ট, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই, তীর্থরামের পুনর্জ্জন, ভিথারী রমণী, রামানন্দ স্বামীর আত্মসমর্পণ, অসভ্য ভীলের উদ্ধার, প্রভ্র ভ্রমণপদ্ধতি, অভ্তত সন্ন্যাদী, পানানৃসিংহ তীর্থ, ভক্ত শুষ্ক-তর্ক করেন না, সদানন্দের নিরা- নন্দ, মার্ থেয়ে দয়া, পুম্পর্ষ্টি, ভর্গদেব, ভট্টগণের বাড়ী, পরমানন্দপুরী, উচ্চশ্রেণীর যোগী, ক্যাকুমারী, রাজা কদপতি, ঈশ্ব-ভারতী, প্রভ্রর মুথে কৃষ্ণকথা, ভারতীকে কপা, বিশ্বরূপের আশ্চয়্য মৃত্যু, ইলোরে প্রভ্র কীত্তি, তুকারাম, থানেশ্বরী জগন্নাথ, কেন প্রভ্র লাগি প্রাণ কান্দে, মধুর কৃষ্ণনাম, পুনানগরে, দস্মস্থানে, নারোজী, থগুলায়, কর্মফল, প্রভ্র কৃপাপাত্র, প্রভু আলোকারত, বলি-স্থাপিত 'বামন,' প্রভ্র নিজ-দেশ শ্বরণ, বারম্থী, বালাজীর উদ্ধার, পতিতোদ্ধার, শীক্ষ্ণের চরণ-চিহ্ন, দারকায় তরঙ্গ, বণিকের ভাগ্য, প্রভু ও রামরায়, মাডৢয়া ব্রাহ্মণ, প্রভ্র প্রত্যাগমন।

#### চতুর্থ অধ্যায়।

আশ্চর্য্য সংগ্রহ, বৈষ্ণবধর্মের অধোগতি, তুলু গোসাঞি, সাচ আকবর। ১৪০—১৪৮ পৃষ্ঠ।

#### পঞ্চম অধ্যায়।

প্রভুর প্রচার-পদ্ধতি, রপ-সনাতনকে শিক্ষা, বৃন্দাবনে আচার্য্য প্রেরণ, বৈষ্ণব গ্রন্থ। ১৪৮—১৫৬ পৃষ্ঠা।

#### ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রভুর শেষলীলা, প্রভুর আকর্ষণ, প্রতাপরুদ্র উদ্ধার। ১৫৬—১৬০ পৃষ্ঠা।

#### সপ্তম অধ্যায়।

মূল ঘটনার মূলোংপাটন, নদীয়া-নাগরী, দয়াল নিতাই, নিতাইর প্রচার-পদ্ধতি। ১৬১—১৭০ পৃষ্ঠা।

#### অষ্ট্রম অধ্যায়।

মহাপ্রসাদ, প্রসাদের মাহাত্ম্য, রস প্রকরণ, প্রত্যক্ষ-ভজন, অনুগা-ভজন, গোপীর প্রার্থনা, প্রেম-ভজনা, লীলা ব্যতীত প্রেম হয় না, করুণ রস, রুফলীলার পালা, মাথুর, দাস্থত, কুজার পুনর্জ্ক্ম। ১৭১—২৯৮ পৃষ্ঠা।

#### নবম অধ্যায়।

মান, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, খণ্ডিতা, নৌকাখণ্ড, ইষ্টগোষ্টা। ১৯৯—২০৮ পৃষ্ঠা।

#### দশম অধ্যায়।

প্রভুর অবস্থা, অর্দ্ধ-ভোজন, নাসিকা-ঘর্ষণ, শঙ্করের পদ। ২০৮—২১০ পৃষ্ঠা।

#### একাদশ অধায়।

গন্তীরা-লীলার পূর্ব্বাভাস, প্রভূকে সন্তর্পণ। ২১৪—২১৮ পৃষ্ঠা।

#### দাদশ অধায়।

নায়ক বর্ণনা, ব্রজের বিভিন্ন নায়ক, শ্রীভগবানের ভগবত্ত ও মহুগ্রন্থ ভাব। ২১৮—২২২ পৃষ্ঠা।

#### ত্রোদশ অধ্যায়।

শেষ দাদশ-বংসর, অহেতুকী ভক্তি, অকৈতব প্রেম, প্রভুর "প্রলাপ", উৎকণ্ঠা বর্ণন, উৎকণ্ঠা নানা প্রকার, সকল শাস্থের বিবাদ মীমাংসা, সোহহং তত্ত্বের অর্থ। ২২২—২৩৭ প্রসা।

#### চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গম্ভীরা-লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ, অন্তকুল-নাগর, রস আস্বাদনের উপায়, প্রতিকৃল-নাগর, প্রভূর অকথ্য-প্রেম, মনোভাব প্রকাশের উপায়, ভঙ্গন-সাধনের আবশ্যকতা, প্রভূর শিক্ষার বিশেষত্ব, ক্লফ্ল-প্রেমের লক্ষণ।

२०१---२५८ श्रृष्ठा ।

#### পঞ্চশ অধ্যায়।

প্রভুর অপ্রকট, প্রভুর শ্রীমন্দিনে প্রবেশ, প্রভু শ্রীজগন্নাথে লীন হইলেন। ২৫৪—২৫৯ পৃষ্ঠা:

#### ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাত্ত্তার, শ্রীভগবানের নবদ্বীপে উদয়, শাক্ত ও বৈষ্ণব, রামচন্দ্র কবিরাজের শ্লোক, শার্ক্ত-বৈষ্ণবে বিবাদ, শাক্তের পরান্ত, শাক্তদিগের রদেব ভজন। ২৫৯—২৭৩পটা:

#### সপ্তদশ অধায়।

অবতান-তত্ত্ব, কোন্ ধর্মের কি ভিভিড্মি, ভগবান বড না কর্ম বড ? ২৭৪—২৭৮ পৃষ্ঠা।

#### অষ্টাদশ অধ্যায়।

निष्या-পথিকের রোদন।

२१३---२४२ श्रष्टे।!

## আমাদের নিবেদন

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের ষষ্ঠ থণ্ড প্রকাশিত হইল। শৈশবাবধি বাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা বলিয়া জানিয়াছি, বাঁহার সামান্ত সেবা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আজ য়দি সেই পরমারাধ্য শ্রীল শিশিরবার এই মরজগতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীকরে তাঁহার এই শেষ গ্রন্থখানি দিয়া, তাঁহার আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের ত্রাদৃষ্টক্রমে তাহা হইল না,—বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাত্ব ১টা ৩৫মিনিটের সময় তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া নিতাধামে চলিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষোভ চিরদিনই আমাদের মনে থাকিবে।

যে দিন তিনি আমাদের ছাড়িয়া গোলোকে গমন করেন, সেই
দিন যথাসময়ে স্নানাহারের পর এই গ্রন্থের শেষ-ফর্মার প্রফটি লইয়া
ভ্রম সংশোধন করিলেন, এবং শেষে আমাদের হস্তে দিয়া বলিলেন,
"আছ আমার কার্য্য শেষ হইল।" তৎপরে ঘরের কোণে তাকিয়া
ঠেস্ দিয়া বসিয়া একটু নিস্রা গেলেন। তুই ঘণ্টা পরে জিজ্ঞাসা করিয়া
যথন শুনিলেন সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, তথন তাঁহার বদন প্রফুল
হইল, এবং উপবেশন অবস্থাতেই, একবার "নিতাই গৌর" বলিয়া তর্জ্জনী
অন্ধূলী উদ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা নিকটে ছিলেন।
তিনি পিতার এরপ ভাব দেখিয়া কিছু ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন।
আমরা যাইয়া দেখিলাম তিনি নয়ন ম্দিয়া বালিস ঠেস দিয়া যেন
ঘুমাইতেছেন। তথনও আমরা বুঝিতে পারিনাই যে, তিনি তথনই
আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার

সে সময় তাঁহার বদনের অপরূপ ভাব দেথিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে, সেই উপবেশন অবস্থাতেই, তাঁহার একথানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। তথনও কৈ বলিবে যে এ দেহে প্রাণ নাই, বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে ঘুমাইতেছেন। যিনি ফটো লইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "মৃতদেহের অনেক ফটো আমি তুলিয়াছি, কিন্তু প্রাণত্যাগের পর মৃথের এরপ স্থান্দর আর কগনও দেখি নাই।"

এই খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "পাঁচ খণ্ড শ্রীঅমিয়নিনাই-চরিত বাহির হইবার পর ৬ ঠ খণ্ড লিখিবার জন্ম অনেকে আমাকে অন্তরোধ করেন। কিন্তু শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত লিখিবার পুর্বের কেহ যেন প্রভুর লীলা আমার দার। লিখাইবার নিমিত্ত আমার পূর্চে ক্ষাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল, আর এক নিশ্বাদে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড প্রান্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি।"

এই বে "এক নিশাসে" লিথিবার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা
অত্যাক্তি নহে। যাঁহারা তাঁহার নিজজন, সর্বাদা তাঁহার নিকট থাকিতেন,
তাঁহারা জানেন তিনি কিরুপে,—কেবল শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিতের পাঁচ
খণ্ড নহে, তাঁহার ধর্মগ্রন্থগুলি সমস্ট,—"এক নিশাসে" লিথিয়াছেন।
তিনি অতি প্রত্যায়ে ভজনে বসিতেন। ভজন শেষ হইলে সেই আবেশ
অবস্থায় তিনি অনুর্গল বলিয়া যাইতেন, আর তাঁহার কোন নিজজন
তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম খণ্ড প্যান্ত লেখা শেষ হইবার পর, যে পণ্ড লিখিবার জন্ম মহাপ্রভুর কোন অন্তুজ্ঞ। অন্তুত্তব করেন নাই বলিয়া, তিনি ঐ খণ্ড লেখেন নাই। কিন্তু শেষে বোধহয় এই অন্তুজ্ঞ। তিনি অন্তুত্তব করিয়াছিলেন। কারণ গত বংসর একদিন তিনি আমাদিগকে বলিলেন,—"ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

তথন তাঁহার দেহের অবস্থা অত্যন্ত থারাপ ছিল। তাঁহার প্রধান

ক্রেশ অনিদা, তাহাতে জীর্ণশক্তি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল, কাজেই তাহার দেহ কন্ধালসার হইয়া পড়িয়াছিল। এই ক্রশ-দেহে ও ব্যাধির তাডনার মধ্যে, এক পদ ইহজগতে এবং অপর পদ পরজগতে রাধিয়া, তিনি যঠ থণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় গ্রন্থের কতকাংশ লেখা হইলে, তাহার দেহের অবস্থা আরপ্ত থারাপ হইয়া পড়িল। তথন প্রতিদিন রাত্রে, শয়ন করিবার সময়, যঠ থণ্ডের পাণ্ড্লিপিগুলি আমাদের হস্তে দিয়া বলিতেন, "এগুলি সাবধানে রাখিও। যদি অক্সকার রাত্রি কাটাইয়া উঠিতে পারি, তবে অবশিষ্ট অংশ লিখিব।" রাত্রে নিদ্রা নাই, ক্লেশে রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু রাত্রি-শেষে উঠিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন। এইরপ প্রায় প্রভাহই করিয়াছেন।

নানা কারণে গ্রন্থথানি ছাপা দেরী হইতেছিল। ইহাতে তিনি বিশেষ বাস্ত হইয়া প্রায় আমাদিগকে বলিতেন, "গ্রন্থথানি ছাপিতে বড়ই দেরী হইতেছে, একটু চেষ্টা করিয়া, যাহাতে ইহা সত্ত্ব শেষ হয় তাহা করিবে।" কিন্তু গ্রন্থথানি লইয়া তিনি যেরপে বাস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়া আমরাও সেইরপে বাস্ত হইয়াছিলাম। কাজেই গ্রন্থ ছাপার সম্বন্ধে আমাদের কিছু শিথিলতা হইয়াছিল।

এখন গ্রন্থখানি সম্বন্ধে তুই একটা কথা বলিব। এ প্র্যান্ত প্রভুর লীলা-গ্রন্থ বাহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিপের মধ্যে কেহই তাঁহার গঞ্জীরালীলা বিশদরপে বর্ণন করেন নাই। প্রভু শেষ দ্বাদশ বংসর যে লীলা করেন, ইহা এত নিগৃঢ় যে, মাত্র কয়েকজন "মহাপাত্র" এই লীলারস তাঁহার সহিত আস্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই গঞ্জীরালীলা বর্ণন ও প্রভুর লীলা-বহস্থের বিচার শিশিরবার এই খণ্ডে করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "জগতে যে তুইটি সর্বপ্রধান সমস্তা, অত্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই।

সেই তুইটি এই—(১) শ্রীভগবান যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি ? এবং (২) যদি তিনি থাকেন, তবে তিনি কিরূপ বস্তু ? এই তুইটী সমস্তার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার তাহা আমি হস্তে লইলাম।"

এই যে এত বড় একটা কথা তিনি বলিলেন, ইহা কি দস্ত করিয়া, না নিজের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্ম ? কিন্তু যিনি শ্রীভগবং প্রেমে তন্ময় হইয়া জীবের মঙ্গল-সাধনার্থ চিরজীবন কাটাইয়াছেন, যিনি শ্রীজমিয়-নিমাই-চরিত ও শ্রীকালাচাঁদ-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ যে কতদ্র মধুর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং পরকাল সম্বন্ধে যাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস,—তিনি ৭০ বংসর ব্যুসে, জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, মহাপ্রস্থানের পথে দাড়াইয়া দস্ত করিয়া যে কিছু বলিবেন ইহা কি সম্ভব ?

তিনি যে তুইটা বিষম-সমস্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার ঠিক মীমাংসা ইইয়াছে কি না. পাঠক তাহার বিচার করিয়া দেখিবেনঃ শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক বাকো বলিতেছেন যে, সাধারণ মন্ত্রয় অপেক্ষা তাহার স্থান অনেক উচ্চে। আর তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এ কথাও অনেকে বলিতেছেন, শ্রীভগবান তাঁহার নিজ-কার্যা সাধনের জন্তা শিশিরবাবৃকে এই মরজগতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই কার্যা সমাধা হইবামাত্র আবার তাঁহাকে আপনার কাছে লইয়া গেলেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীল শিশিরবাবৃর এই ষষ্ঠ বাধ বিশ্ব পণ্ড জগতের এক অমূল্য রত্ন।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ

শ্রীমুণালকান্তি ঘোষ

## উৎসর্গ-পত্র

#### শ্রীমান পয়স্কান্তি

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ থণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ংক্রম সত্তর, তোমার পাঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ যে সহু করিতে পারিব ইহা স্বপ্লেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহু করিতেছি। ইহা কিরূপে করিলাম?

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীণ রুগ্ন, আমার দার। ভজন সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূর্ণ করিতে। তুমি বিখ্যাত দঙ্গীতাচাষ্য ছিলে, তোমার কঠে মধু-বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্ত্তন, কি ঐতানসেনের ভজন, যথন গাহিতে তথন পশু পক্ষী প্যান্ত মৃক্ষ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অন্তক্ষণ ভগবৎ-গুণস্থা পিয়াইতে। স্ক্তরাং তৃমি যথন আমাকে ছাড়িয়া গেলে, তথন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যথন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবান্কে মনের সহিত ধ্যুবাদ দিয়াছি। যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি ( শ্রীভগবান্ ) জানেন ইহা সত্য কি না। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু এথন আছে, তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে। তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বদা বলিতে, "কবে আমি তানদেনের নিকট ধাইব, ধাইয়া তাহার সমুদ্য পদ শিথিব।" এখন তোমার সেই স্থযোগ হইয়াছে।

তুমি প্রভুর কুপায় ভক্তিধন পাইয়াছিলে, এখন মহানন্দে শ্রীভগবানের

ভদ্দন করিতেছ, স্থতরাং তোমার অভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন হংথ করিব ? বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।

তুমি আমাকে ছাডিয়া গেলে, তোমার একথানি ছবি আমার আনিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। মাকিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাবে লোকের সাক্ষাতে অদৃষ্ঠ হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ জড়জগতে বোধ হয় এইরপ ফ্ল কারিকরি হইতে পারে না, অন্ততঃ কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। এই ছবিখানি সর্বাদা আমার সন্মাথে থাকে।

আমি এই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই। আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এ জগতে কিছুকাল রাথিয়া, পরে মৃত্যু-অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।

সেথানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেথানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যথন ইহা মনে উদয় হয়, তথন সেই যে জগবান্ আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না বলিয়া মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি স্কুম্বরে গীত গাহিয়া তাঁহাকে অর্চনা কর, আর আমার যাহাতে শীঘ্র মোচন হয়, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিও।

বাগবাজার ৪২৫।২৫ পৌষ।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

# ভূমিকা

পাঠকগণ দেখিবেন যে এই খণ্ডে এরপ অনেক লীলাকথা লৈখা আছে, যাহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা কুপা করিয়া আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিফল লীলা একটিও নাই. সকল লীলারই মহং তাৎপর্য্য আছে। তাহা ব্রিতে অনেক পরিশ্রম সাধনা, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন। কেবল পড়িয়া গেলে, সকল লীলার উদ্দেশ্য বুঝা না গেলেও পারে। পূর্বের আমি প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রধান লীলার তাৎপর্যা বিচার করিব ইচ্ছা করিতেছি। স্থতরাং পূর্বের যে উদ্দেশ্যে লীলা লেখা হইয়াছে. এবার অন্য উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। কোন একটি লীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয় অমুক খণ্ডে যে লীলার কথা লেখা হইয়াছে. পাঠক আমি এখন তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ইহাতে পাঠকের কথায় কথায় সেই সমুদয় লীলা তল্লাস করিতে অক্যান্ত খণ্ড খুলিতে হইবে। আমি তাহা না করিয়া পাঠকের স্থবিধার নিমিত্ত ইহাই করিয়াছি যে, যে লীলাটীর তাৎপধ্য বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি. তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়াছি। কোন কোন লীলা তুইবার বর্ণনা করিবার ইহাই কারণ।

অপর, আমি যে বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা মনে করিলে ভয়ে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই পৃথিবী বহু সহস্র কি লক্ষ্ণ বৎসর সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে কত জাতির উৎপত্তি ও কত জাতির লোপ হইয়াছে, কত বড় বড় সাধু আবিভূতি হইয়াছেন ও তাঁহারা অন্তর্জান করিয়াছেন, কিন্তু ওই একটি তত্ত্বের বিষয় এ পর্যান্ত কেহ কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সে তত্ত্ত্তলি অতি প্রধান, অতি প্রয়োজনীয়। ইহার মধ্যে

একটা তত্ত্ব এই যে—শ্রীভগবান যে আছেন ইহা অনেকে বিশাস করেন, কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি আছেন এইমাত্র; কিন্তু কেন বিশ্বাস করেন, এবং তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেহ কেহ নাকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ বলে না। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে পারে, কিন্তু অন্তের নিকট নহে। অতএব ইহা নিশ্চিত—শ্রীভগবানু যে আচেন, তাহার প্রকৃত প্রমাণ নাই।

দিতীয় বিচারের তত্ত্ব এই যে, যদি শ্রীভগবান্ থাকেন, তবে তিনি কিরপ বস্তু ? শ্রীভগবান্ যে আছেন, তাহার কোন প্রমাণ যথন নাই, তথন দিতীয় তত্ত্বী জানিবারও কোন স্থােগ নাই। 'অতএব জগতের যে তুইটী দর্বপ্রধান সমস্তা, অভাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে তুটী এই—

- (১) শ্রীভগবান যে আছেন, ভাহার প্রমাণ কি?
- (২) যদি তিনি থাকেন, তবে তিনি কিরূপ?

এই তুইটী সমস্থার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার, তাহা আমি গ্রহণ করিলাম। পাঠকগণ, আমাকে দান্তিক ভাবিবেন না। পড়িলে ব্ঝিবেন যে আমার দন্ত করিবার কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর রুপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি তবে জগতের মঙ্গল হইবে। না পারি আমার লজ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছুই থাকিবে না। কারণ যাহা কেহ পারেন নাই, আমিও তাহাই পারিলাম না, এই মাত্র।

## উপক্রমণিকা

যথন এই গ্রন্থের পঞ্চম থণ্ড শেষ হইল, তথন ভাবিলাম যে, আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। তথন আপনার অবস্থা ভাবিয়া এই পদটী রচনা করিয়াছিলাম। যথা—

গোৱা জানা নাহি ছিল, তথন আছিত্ব ভাল, কাল কাটাতাম আমি স্থথে। গৌরনাম কানে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল, হুতাসে পিয়াসে মরি ছঃথে॥ যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল, কাহাকে কহিব মনো-ব্যথা। কেবা তুঃথ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কান্দিবে, কে শুনাবে মনোমত কথা॥ হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল, আগে মোর চিত্ত করি চুরি। আপনি মোরে ডাকিল, মন মোর ভূলি গেল, এবে করে মে। সনে চাতুরী॥ আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়, এবে মোর শক্তি নাই অঙ্গে। রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিশ্বত, ক্লান্ত-চিত বিশ্রাম সে মারে॥ ্ আর তো চলিতে নারি, ত্র্লহ মোরে হাত ধরি, যদি কেহ থাক নিজ জন। এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,

বলরাম দাস অকিঞ্ন॥

তাহার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেকে রূপা করিয়া আমাকে প্রভুর শেষ-লীলা লিখিতে অন্ধরোধ করিয়াছেন। সে এত জন যে, আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। অনেকে আমাকে বলেন যে, তাঁহারা এই পাঁচ খণ্ড আম্ল পাঠ করিয়াছেন, তবুও তাঁহাদের ক্ষুধা নিবুত্তি হয় নাই!

আমি তাঁহাদের সকলকে একরূপ উত্তর দিই নাই। কাহাকে বলিয়াছি যে, আমি বৃদ্ধ, রোগে ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছি, এ কার্য্য আমার দারা হইবে না। কাহাকেও বলিয়াছি যে, প্রভুর লীলা-লেথক মহাজনগণ—গাঁহাদের উচ্ছিপ্টই আমার কেবল মাত্র শক্তি,—তাঁহারা প্রভর শেষ-লীলা লিখেন নাই, স্বতরাং আমার লিখিতে সাহস হইবে কেন ? মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন,—"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥" অর্থাৎ প্রভর লীলার আবার শেষ কি ? উহার শেষ নাই। যাহারা বড নিজজন. তাহাদের নিকট আর এক কথা বলিয়া অব্যাহতি লইয়াছি। প্রভুর লীলা ইচ্ছা করিলেই লেখা যায় না, তাহার নিমিত্ত শক্তি চাই। সে শক্তি ইচ্ছা করিলেই এ জগতে মিলে না। আমি যাহা লিথিয়াছি তাহা কেবল বাধ্য হইয়। আমি কথন বাঙ্গালা লিখিতে অভ্যাস করি নাই। আমার এই সমস্ত অত্যাচ্চ বিষয় লিখিতে কখনও সাহসও হইত না। যথন প্রভুর লীলা লিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তথন আপনাকে অপারগ জানিয়া, যাঁহারা খুব ভাল বান্ধালা লিখেন বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগকে লিখিবার নিমিত্ত অমুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্ত তাঁহারা কেহ লিখিতে স্বীকার হইলেন না, অথচ লীলা না লিখিলেও নয়। আবার কেহ যেন আমার দারা ইহা লিথাইবার নিমিত্ত

আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিথিতে হইয়াছিল। তাই লিথিয়াছিলাম এবং এক নিশ্বাদে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্যাস্ক লিথিয়া শেষ করিয়াছি। আর আমার লিথিবার শক্তি নাই, আর লিথিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অমুজ্ঞাও অমুভব করিতেছি না।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল; এবং কেন প্রভুর শেষ-লীলা লিখিতে সাহস হইল না, বলিতে গেলে সেইটাই প্রকৃত কারণ। কিন্তু একথা সকলকে বলিতে আমি সাহস পাই নাই। তবে তাঁহাকেই বলিয়াছি যিনি, আমি জানিতাম, আমার সহিত সহামুভূতি করিবেন। সেইরূপ একজন ভক্তের সহিত আমার একবার দেখা হয়, তিনিও ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আমাকে অন্থরোধ করেন। তাঁহাকে আমি তখন যে উত্তর দিয়াছিলাম, এক্ষণে উহা রূপাময় পাঠকগণকে বলিতেছি। প্রভুর প্রধান প্রধান লীলাগুলি যতদ্র জানিয়াছি তাহা লিখিয়াছি, তবে একটা বাকি আছে,—সেটা গল্ভীরা-লীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু এই লীলা করেন। এই লীলা এত নিগৃঢ় যে বাহিরের লোকে কেহ উহা জানিতে পারে নাই। কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র এই লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রামরায়, (৩) শিখি মাহিতী, আর (অর্ক্জন) মাধবী নাসী। মাধবী নাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইহারা সাড়ে তিন জন মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। সাড়ে তিনজন, কেন না, মাধবী দাসী শ্রীলোক বলিয়া অর্ক্জন।

অধিকার সকলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরূপ প্রশস্ত নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলোকের স্থা কাহারও হৃদয়ে অল্প, আবার কাহারও হৃদয়ে অধিক পরিমাণে ধরে।

গম্ভীরা-লীলা দারা প্রভূ যে নিগৃঢ়-রস জীবের আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন,

তাহা এই সব পাত্র লইয়া প্রভু নিভূতে আস্বাদন করেন। এই নিগৃঢ়-রস বিস্তার করিতে প্রভুর দ্বাদশ বংসর লাগে। এই যে মহাধিকারী কয়জন পাত্র, ইহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক কট করিতে কইয়াছিল; প্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইয়া, ধূলাস গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগৃঢ় রস বুঝাইতে পারিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া সমাক্রপে উহা বুঝাইতে পারিতেন না। কেন পারিতেন না, তাহা বলিতেছি। মনে ভাবুন, তুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ আ্রাদন করিতেছেন। একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, বাছিয়া বাছিয়া ছন্দ ও উপমা প্রয়োগ করিয়া, অসীম ক্ষমতা দেখাইলেন। আর একজন সামান্ত কথায় বর্ণনা করিলেন, কি করিতে গেলেন, কিস্কু পারিলেন না, কথা জড়াইয়া আসিল, তাই পারিলেন না, কি "কথা কহিতে কহিতে মূরছিল," তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক হৃদয়গ্রাহী হইবে প্রশ্বশ্র প্রশ্বেষাক্ত জনের।

এই গম্ভীরা-লীলা শ্রীরাধা ও শ্রীক্তফের সহিত যে সম্বন্ধ তাহ। লইয়া।
এই লীলাদ্বারা প্রভূ সেই সম্বন্ধ পরিস্ফৃটিত করেন। শ্রীমতী রাধা কে ?
না—যিনি ঐশ্বর্যাবিবর্জ্জিত মাধুর্য্যায় ভগবান যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার প্রধানা প্রেয়সী। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীমতী রাধার ক্যায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্গাত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভূ গম্ভীরা-লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনের ভাব কি, তাহা জীবে অতি অল্প মাত্র জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয়সী, কি ভগবান্ বাহার প্রাণ, তাহার মনের ভাব, জীব সাধন করিলে, অনেকটা কি প্রায় সবই জানিতে পারে। এই গম্ভীরা-লীলায় শ্রীপ্রভূ, সেই রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিন্ধপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন;—কেন না,

জীবকে শিথাইবার নিমিত্ত, এবং জীব উহা হৃদয়স্থ করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্যোচ্চ ভঙ্গন শিথিবে বলিয়া। যেহেতু রাধার ভঙ্গন সর্ব্যাপেক্ষা উচ্চ, স্থতরাং যাঁহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসনা থাকে, তাঁহার গোপীর অন্থপত, কি গোপীর প্রধানা যে রাধা তাঁহার অন্থপত হইয়া, কি অন্থকরণ করিয়া, ভঙ্গন করিতে হয়।

এই রাধার ভাব জানে কে ? বুঝে কে ? জানিলেও কাহার সাধ্য উহা প্রকাশ বা আস্বাদন করে। তাহাই প্রভু বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ কয়েক জন পাত্র লইলেন, গাহারা ইহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিবেন। ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে ? প্রভু কি প্রস্তাব লিখিয়া ও পরে উহা পাঠ করিয়া, কি বক্তৃতা করিয়া, কি কবিতা লিখিয়া—ইহা শিখাইলেন ? তিনি ইহার কিছুই করিলেন না। তবে তিনি কিরূপে এই সমৃদ্য় অতি-নিগৃঢ়, অতি-গুহু, অতি-পবিত্র, অতি-ছর্ফ্রোগ্য (অনর্পিত) ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহা এখন সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে প্রভু শ্রীরাধ। হইলেন। সে কিরুপে, তাহা পরে বিবরিয়া বলিব। তথন দে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীপ্রভু থাকিলেন না, কি অতি গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তথন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমতী রাধার হইল। স্বর্থাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার কিরুপ ভাব, উহা উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগংকে বুঝাইবার নিমিন্ত, স্বয়ং শ্রীমতী আদিলেন, আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। প্রভু এই রাধাভাবে এক-একটি মনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা, শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন, "আমার প্রাণের প্রাণ যে কৃষ্ণ"—ইহা বলিতেই, অর্থাং শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিতেই, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকারত হইল। তুমি আমি হইলে, শুধু কথাদ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম।

এই "আবেশ তর" পরে বিবরিয়া লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন।

কিন্তু প্রভু রাধা হইয়া কথা দ্বারা বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের দ্বারা বুঝাইলেন। যেমন শ্রীক্ষের প্রতি তাঁহার কিরপ ভাব তাহা—'আমি তাহাকে বড় ভালবাসি'—ইহা বলিয়া না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন যে, সেই শ্রীক্ষের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষ্ণকথা বলিতে যেরপ বিভাবিত হইতেন, রাধা স্বয়ং আসিয়া এই গন্তীরা-লীলায় দর্শককে তাহা দেখাইতেছেন। কাজেই যাহারা দর্শক কি শ্রোতা, তাহাদের হৃদয়ে সে ভাবটী একেবারে বি'ধিয়া যাইতেছে। কথায় বলিলে এরপ হইত না।

কথায় বলিতেছেন, "স্থি, অন্থ শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন।" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে গলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যথন এইরূপে কোন স্থথের কথা বলিতেছেন, তথন নানা প্রকারে তাঁহার আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যথন কৃষ্ণবিরহ প্রভৃতি হৃংথের কথা বলিতেছেন, তথন সেইরূপে নানাপ্রকারে হৃংথ প্রকাশ করিতেছেন,—অর্থাং ক্রন্দন করিতেছেন, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন-ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা আসিয়া দেখাইলে, উহা যেরূপে স্বাভাবিক হয়, অভিনয় ঘারা তাহা হয় না!

ইহাকে গন্তীরা-লীলা বলে। এই গন্তীরা-লীলা, যাহা বুঝাইতে প্রভুর দ্বাদশ বংসর লাগিয়াছিল, শত-শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, ধূলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মূহুর্ছ মূচ্ছা যাইতে হইয়াছিল, যাহা জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র,—তাহার লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ ভক্তের মধ্যে,— মোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরপ যে নিগৃঢ় লীলা, তাহা আমার ক্যায় কোন ক্ষ্-জীব, শুধু বাক্যের দ্বারা কি বর্ণনা করিতে পারে ? যদি কেহ পারেন, তবে স্বয়ং শ্রীমতী রাধা। অতএব এ লীলা প্রকাশ করা আমার

সাধ্যাতীত। সেই লীলা আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেন হইলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি, প্রভু ক্পণা করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। যদি তিনি শক্তি দেন তবেই পারিব, নতুবা নয়।

গন্তীরা-লীলা লিখিতে হইবে মনে করিয়া যেরপ ভয় হইত, আবার আরও কয়েকটা বিষয় লিখিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা সেইরপ বলবতী হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্ব্বে লিখিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কেবল লীলা লিখিয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন্ লীলার কি উদ্দেশ্য তাহা পরিষ্ণার করিয়া লিখিবার অবকাশ পাই নাই। এই শ্রীগোরাঙ্গের লীলায়, অর্থাং তাঁহার কার্য্যে ও বাক্যে, এত নিগৃঢ় ও গুরুতর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, যাহা পূর্বের জগতে কেহ জানতে পারেন নাই, আর উহা জানিলে জীবের মহৎ উপকারের সম্ভাবনা। শুধু লীলা পড়িয়া গেলে অনেকের মনে নিগৃঢ় তত্ত্ব উদয় হয় না। লীলা মনোযোগের সহিত চিম্ভা করিতে হয়, করিতে করিতে মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্রার মীযাংসা আইসে।

বিবেচনা করুন প্রভুর সচরাচর তুই ভাব ছিল,—এক সহজ ভাব, আর এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরপ থাকিতেন, আবেশিত ভাবে অন্ত প্রকার হইতেন। অনেক সময় এমনও দেখা যাইত যে, সহজ সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ঠিক বিপরীত। বৃন্দাবন দাস এক স্থানে বলিতেছেন যে, প্রভু এই এক জনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু পরেই তাহার মস্তকে শ্রীণাদ দিতেছেন। ইহার অর্থ কি? প্রভু ক্রম্বংপ্রেমে জর্জ্জরীভূত, মৃত্মুল্ প্রলাপ করিতেছেন। তিনুনি কি বিচার করিয়া সমৃদয় কার্য্য করিতেন, না বিকল অবস্থায় লোকে যেরপ করে, অর্থাৎ যাহা মনে উদয় হইত, তাহাই করিতেন?

একদিন প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন যে, "আমি কিরপে শ্রীরুফের রূপ

দেখাইব ? ইহা কি মান্থবের পক্ষে সম্ভব ?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু. ও কথা আমরা শুনিব না। আপনি শ্রীঅবৈত প্রভুর নিকট স্বীকার করেন যে, তাঁহাকে শ্রামস্থলর-রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেন কেন ?" প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আমি কি বলিয়াছিলাম যে, শ্রীক্লফের রূপ দেখাইব ? যদি বলিয়া থাকি, সে হয়ত উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, তুমি ত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিয়া থাকি, এমন কি অনেক অসম্ভব কথাও বলি। কিন্তু আপনারা আমার বন্ধু, আপনাদের কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম, তাহার নিমিত্ত সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা ?"

শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভৃ, তুমি যাহাকে উন্নাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা, আর সহজ অবস্থায় যাহা বল, সে সমৃদয় তোমার বাহা।" অতএব প্রভৃর এই তুইটা অবস্থা— আবেশিত ও সহজ,—সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা যদি হইল, তবে এই আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বা কি? আর, ইহার কোন অবস্থার কথা কি কার্য্য আমাদের কতদূর মান্ত করিতে হইবে? আমরা প্রভৃর লীলায় দেখিতেছি যে, অনেক স্থানে এরপ লেখা আছে, যথা—"প্রভৃর তথন আবেশিত চিত্ত"; কি প্রভৃ "ক্ষণে বাহু পাইয়া"; কি প্রভৃ বলিতেছেন, "বন্ধরূপণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম?" আবার প্রভৃর কাণ্ড দেখুন। প্রভৃ করিতেছেন কি, না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আবার কথন বা,—আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন। প্রভৃ কিছুকাল এত বিহরল অবস্থায় ছিলেন যে, তাহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার নিজ্ঞান তাহাকে বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভৃর কিরপে লীলা ৪ আর

"প্রভুর রাধাভাবে গড়া তত্ব"—এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ কি ? প্রভুর "প্রকাশ," বা প্রভুর "মহাপ্রকাশ"—ইহার অর্থ কি ? আর প্রভুর সেই সময় বালকের ক্রায় ব্যবহার করার অর্থ ই বা কি ?

আবার দেখিতেছি, প্রভুর দেহে নানাবিধ লক্ষণ দেখা যাইত। কথন তিনি আপন দেহদারা চক্র হইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, আবার কথন আর্দ্র দেহ, কথন শুষ্ক দেহ হইত, ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য কি ? আবার কথনও প্রভ রুঞ্চের নিকটে অতি কাতরে পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত-প্রার্থনা করিতেছেন। ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তেরা ইহা করিয়া থাকেন, ও প্রভূ অনেক সময় ভক্ত-ভাবে থাকিতেন। কিন্তু একটু পরে প্রভূ আবার তিনিই কৃষ্ণ, ইহাই বলিয়া অন্তের পাপ মার্জনা করিতেছেন। অতএব তিনি ভক্ত, না কৃষ্ণ প্রভু রাধাভাবে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছেন। বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণকে কুমতি কুক্তা ভূলাইয়া রাথিয়াছে," কি "তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর ত আইলেন না।" তথন সকলে বৃঝিলেন ইনি রাধা। আবার একটু পরে "রাধা রাধা" বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিতেছেন, "কোথা আমার প্রাণপ্রেয়দী বাধা, তোমার বিরহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে না।" তপন বোধ হইল তিনি কৃষ্ণ। অতএব তিনি ভক্ত, না, রাধা, না ক্রফ। প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্ধায় পড়েন। প্রভু এরপ করেন কেন? পরিশেষে স্বরূপ গোঁদাই ইহার একটি সিদ্ধান্ত করেন, তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত, যথা---শ্রীস্বরূপ গোস্বামী কডচায়াম্---

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্নাদিনীশক্তিরস্মা—
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভদং গতৌ তৌ
চৈতন্তাপ্যং প্রকটমধুনা তদ্মক্রৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবত্যতিহ্ববিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ ৫॥

শ্রীরাধায়া: প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানরৈবা—
স্বাত্যো যেনাভূতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়া।
সৌখ্যাং চাস্থা মদস্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাব্যরাবাঢ়াঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্তুঃ ॥ ৬॥

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রাধারুষ্ণ পূর্বের পূথক ভাবে বিরাজ - করিতেন, এখন তাঁহার। এক দেহ লইয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বস্তুত: রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কথনও রাধা প্রকাশ হইয়া কুষ্ণের নিমিত্ত রোদন, আবার কথনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়া রাধার নিমিত্ত রোদন করেন। এই মীমাংসায় একটি অভাব রহিল। যদি গৌরাঙ্গ রাধ-কৃষ্ণ হইলেন, তবে ভক্ত-গৌরান্ধ, যিনি পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কে ? দিতীয় শ্লোকের অর্থ বৃঝিতে একটু কষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অত্যভব করিলেন যে, তিনি রাধাপ্রেম আস্থাদন করিয়া যত আনন্দলাভ করেন, শ্রীমতী রাধা তাঁহার ক্লফ-প্রেমাস্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অমুভব করেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ, ইহা শ্রীক্লফের আস্বাদন করিতে ইচ্ছা হইল, এবং সেই জন্ম চুইজনে মিলিলেন। ইহাতে, রাধার যে আনন্দ, জীক্লফ তাহার অংশীদার হইলেন। এরপ মীমাংসা ভক্তগণের নিকট বড় মধুর। কিন্তু আর এক জাতীয় মনুয় আছেন, যাহার। একেবারে নাস্তিক। প্রধানতঃ তাহাদিগের জন্মই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। আমি এই তত্ত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার দর্ববাদিসমত কোন মীমাংসা আছে কিনা, দেখিব। প্রভুর লীলার মধ্যে এইরপ নানাবিধ সমস্তা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্রক, আর আমি তাহাই করিব। এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম।

যেমন গম্ভীরা লিখিতে ভয় হইত. তেমনি লীলার রহস্থ বিচার করিতে বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু এ লীলা-বিচার অপেক্ষা আর একটী বলবৎ কার্যা হত্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছা ছিল, এই স্থযোগে তাহাই করিব i বিশ্বাস ও জ্ঞান ঘূটী পুথক বস্তু। শ্রীভগবান বলিয়া যে এক বস্তু আছেন, তিনি বিশ্বাদের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু নহেন: অর্থাৎ ভগবান যে আছেন এ পর্যান্ত ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। স্থতরাং তিনি কিরূপ বস্তু, ভাল কি মন্দ, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এ পর্যান্ত হয় নাই। আমাদের হৃদয় বলে যে, তিনি ভাল,—এই মাত্র। কিন্তু একজন নাস্থিক যদি বলে,—তিনি যে ভাল তাহার প্রমাণ কি ? তথন ইহার প্রমাণ দিতে পারিব না। শুনিতে পাই ভগবদ্দর্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু সে প্রমাণ নয়। যেমন শাল্পে দেখি যে, শ্রীল নারদ শ্রীক্রম্ভের সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু যে অবিশ্বাসী, সে তাহা মানিবে কেন । নারদ বলিয়া যে কোন মূনি ছিলেন, তাহা সে স্বীকারই করিবে না। শ্রীভগবান আছেন, ইহা যদি প্রত্যক্ষরপে প্রমাণিত হয়, আর ইহাও যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি মন্তব্যকে সন্তানের ত্যায় স্লেহ করেন, এবং মরণের পরে মহুয়াকে চিরজীবন দিয়া থাকেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে হু:খ, তাহার প্রধান কারণ, মধুময় ভগবানে ও পরকালে তাহাদের বিশ্বাস নাই। यদি প্রমাণ হয়-শ্রীভগবান্ আছেন, তিনি অনন্ত-গুণময় বস্তু, মহুয়কে পুত্রের ক্যায় স্নেহ করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনস্কজগতে লইয়া প্রম হথে রাথেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে; শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ দিবানিশি নৃত্য করিতেন, নৃত্যই তাহাদের প্রধান ভজন হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, অতি

স্নেহশীল ভগবান আছেন ও পরকাল আছে, তাই তাঁহারা নৃত্য করিতেন।\*

যদি আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাবাস্ত করিতে পারি যে, প্রেমময় ভগবান্ আছেন ও মহুয়ের অনস্ত-জীবন আছে, তবে জগতে তুঃথ প্রায় থাকিবে না। ইহা প্রত্র লীলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই জন্মই আমরা ষষ্ঠ থণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া ব্যাকুল হইতাম। ভগবান্ যে আছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ পর্যান্ত কেহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই প্রমাণ প্রীগোরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, প্রত্র লীলায় যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, শ্রীভগবান্ চিকিশ বংসর ধরিয়া জীবের সহিত ইষ্টগোষ্টি করিয়াছেন,—আর তাহা তুই চারি জনের সঙ্গে কিন্ধা মূর্থ ও

\* অনন্ত-জীবন কাহাকে বলি ় কেছ বলেন, মনুগ মরিয়া আবার এই জগতে আর একজন হইয়া আসিবে। ইহাকে অনন্ত-জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল সেত আর জিমিল না, জিমিল আর একজন। "লয়" কি "নির্ব্বাণ",—ইহাও অনন্ত-জীবন নয়। অনন্ত-জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে পুনর্জ্জনের তত্ব প্রবেশ করিয়াছে। ইহা যে কোথা হইতে আসিল, তাহা নির্দেশ করা ছর্ঘট। বোধহয় বৌদ্ধর্ম হইতে আসিয়াছে; কারণ পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ধর্মের জীবন। যাহারা হিন্দু, তাহারা পুনর্জ্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্তে আছে যে, শ্রুতি ও পুরাণে মততেদ হইলে বেদই প্রমাণ। তাহা যদি হইল, তবে বেদের পরকাল-তত্ব কি তাহা শ্রবণ করুন। বেদের মতে মানুষ মরিলে যেমন তেমনি পাকে, থাকিয়া তাহাদের মৃত আয়ীয়৸ণের সহিত মিলিত হয় এবং প্রিয় জন লইয়া চিরজীবন বাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ হন্দর পরকালতত্ব মান দেশে কোন ধর্মেন নাই। ইউরোপের অনেক মহাপণ্ডিত বেদের এই পরকালতত্ব দেখিয়া পুলকিত ও আশ্রেণানিত হইয়াছেন।

নির্বোধ লোকের সঙ্গে নয়—সমাজের ও দেশের শীর্ষস্থানীয় সহস্র-সহস্র লোকের সঙ্গে।

স্থতরাং তিনি কিরূপ বস্তু তাহা আরু এখন তর্কের বিষয় নয়,—তিনি স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর এক মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই উপলক্ষে রূপাময় খ্রীভগবান আপনার পরিচয় তাঁহার সম্ভানগণকে দিয়। গিয়াছেন। কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদ্য কথা অতিরঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, তাহা যেন তাঁহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। তাঁহারা আমার এই প্রমাণ সমুদয় অতি নির্দ্ধয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথা পেষণে নষ্ট হয়, আর সভ্য কথা পেষণে বর্দ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন, যেন তাঁহার। আমার এই অকাট্য প্রমাণগুলিকে অন্তায় করিয়। ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। আর যে প্রমাণগুলি চুর্বল, তাহাও একেবারে উড়াইয়া না দেন। কারণ তুর্বল প্রমাণগুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেন্ত ্হয়। যথন আমার মনে এরপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তথন বুঝিতে পারেন যে, এই লীলা লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। ্এই সমস্ত কথা আমি পূর্ব্বে লিথিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তথন লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রুগ্ন ও বৃদ্ধ হইতে লাগিলাম, পুস্তক শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গম্ভীরালীলা লিখিতে হইবে মনে করিলে হুদয় কম্পিত হইত।

পাঠকগণ! এখন বিবেচনা করুন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জীবের বহুমূল্য ধন কি না; আর, এ ধনের সহিত অক্ত কোন ধনের তুলনা হয় কি না। কারণ এই ধর্মের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে, এরূপ আর কোন ধর্মের নাই।

# শ্রীঅমিয়নিমাই-টব্নিত

### প্রথম অধ্যায়

#### আশীর্কাদ

শুদ্ধ বেলোয়ালি—চৌতাল।

কোটী যুগ চিরজীবী রহো আমার—প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর,
জগরাপ স্থত, গোরাঙ্গ পতিতপাবন।
শচীর কুল-তারণ, বিশ্বপ্রিয়া-প্রাণধন,
হঃখী জনে দয়া কর হে, তারণ শরণ।
প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসালে, আপনি কান্দি কান্দাইলে,
মধুয় মধুর লীলা করিলে,
বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আশীর্ক্যদ,

দাও দাও দাও দীনহীন জীবে অমূল্য চর্ণ 🛚

শ্রীগোরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেষ-লীলায় তাঁহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হটাং দেখিলে মনে হইত, ষেমন নদীতে কোন ভাসমান দ্রব্য জোয়ার-ভাটায় একবার এদিকে একবার ওদিকে চালিত হয়, তিনি সেইরূপ চালিত হইতেছেন। তিনি কি সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন ? না, তাহা নয়। তাহার বিহ্বলতা বাহা। তাঁহার সমুদ্য কার্য্য দেখিলে বোধ হইবে যে, তিনি কি কি করিবেন, তাহা তাহার জগতে উদয় হইবার পূর্ব্বে স্থিরীক্বত হইয়াছিল। কাহার দ্বারা? না—এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্ত্র দ্বারা। এ থেলা তাহার জন্মিবার পূর্ব্বে পত্তন হয়, আর যিনি ইহা করিয়াছেন তাহার ভূত ভবিয়ৎ সম্দয় গোচর ছিল। আবার তাহার এ শক্তিও ছিল য়ে, তিনি পূর্বের আপনার মনোমত থেলা পাতাইয়া কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেন। শ্রীগৌরাক্ষ এই নিমিত্ত অবতারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাহার এই পদ প্রাপ্তিতে তাহার অমায়্র্যিক অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই "অবতার" তব্টী ও এই কথাটার ইতিহাস রবিচার করন। যথন এই কথাটি স্টে হয়, সেই সক্ষে তথন তাহার কার্য্যও স্থির করা হয়। কথা হয় য়ে, শ্রীভগবান্ ময়য়্য-সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, আর তথন তাহাকে অবতার বলা য়য়। ঐ সক্ষে আরও কথা হয় য়ে, এইরূপে অম্ক অম্ক অবতার হইয়াছেন, আরও একটি হইবেন, তাহাকে বলে কন্ধি-অবতার। স্থতরাং এই শক্টী স্পির সঙ্গে সঙ্গে, উহার য়ে কার্য্য তাহাও স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছিল। এই শক্ষের ও তত্ত্বের সহিত্ত ময়্র্যের আর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

কিন্তু নবদ্বীপে এই কথা ও তত্ত্ব আবার উত্থিত হইল। যথন নবদ্বীপের লোকেরা দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুটী একটি কার্য্য করিতেছেন, যে কার্য্যের ভ্রমশৃত্ত মানচিত্র পূর্ব্বে অন্ধিত হইয়াছে, তথন তাহার। আবার অবতার কথাটা উঠাইলেন। যথন তাঁহারা দেখিলেন যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন একটী বস্তু পূর্ব্বে একটা থেলা পাতাইয়া এবং পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তথন তাঁহারা বলিলেন যে, এই বস্তুটী আমাদের তায় মন্ত্র্য নহেন; ইহার যে শক্তি উহা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। তাই লোকে লুপ্ত অবতার-তত্ত্ব বস্তুটী আবার শক্ষীব করিলেন।

মনে ককন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্থ সাব্যস্ত কবিলোন যে, দাবকে অতি নিগৃচ প্রেমধন্ম অর্পণ কবিবাব নিমিত্ত আযোজন কবিতে হইবে। তিনি স্থিব কবিলোন থে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটা অবতারেব আবশ্যক, তাহার অমৃক স্থানে অমৃক সময় জন্মগ্রহণ কবা উচিত, এবং তাহাব পবে তাহাব এই সমূদ্য কাষ্য কবিতে হইবে। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্ত পূর্বের এই সমূদ্য সাবাস্ত কবিলোন, পবে সেই সমূদ্য প্রস্তাবিত ঘটনা কাষ্যে পবিণত হইল।

উপবে যাহ। বলিলাম, প্রভুব লীলা মনোযোগপুরুক পাঠ করিলে ভাহ।ই বোদ হইবে। দে সময শ্রীনবদ্বীপ বিভা ও বৃদ্ধি চর্চ্চ।য পৃথিবীব মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান ছিল। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু স্থিব কবিলেন ্যে, এই নবদ্বীপেই এই এবতাবেব উদযেব উপযক্ত স্থান। ঞীগোবাঞ্চ অকুতো ভবে সেখানে জন্মগ্রহণ কবিলেন। শুনিতে পাই, বীশুব সঙ্গিগণ ছিলেন জালিয়। প্রভৃতি নীচ লোক। এই জগতে সামাল যে যে অবভাব অবতীর্ণ হুইয়াছেন, তাহাদের স্কলেবই সন্ধা একপ মুগ অজ্ঞ লোক ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌবাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না-পণ্ডিত সমাজে, যেখানে সে সময় অভিস্কারদিনসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিবাদ কবিতেছেন। তিনি জ্মিলেন কিন্তুপ সম্য, না—মুখন সেই নব্দীপ উন্নতির শীর্মস্থান অবিকাব কবিয়াছে, অর্থাৎ যুগন মিথিলাব ক্যায়শাম্ব নিঞ্চ জন্মস্থানে তুঃখ পাইষা এই নবদ্বীপন্পণে আশ্রেষ লইবাছেন, যখন বাহদেব সার্বভৌম ও ব্যুনাথ শিনোমণি ঐ নগ্র অলক্ষত ক্রিভেচন, যথন স্মান্ত ভটাচায়া ব্যানন্দন তাঁহাৰ স্মৃতি, ও আগমবাগাঁশ তাহাৰ ভঞ্চাৰ লিখিতেছেন, এবং যথন কমলান্স ভক্তিশান্ত শিক্ষা দিতেছেন। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বন্ধ ভাবিলেন যে, সেই ভাবী সবতাৰ জগতেৰ প্ৰধান স্থানে প্রধান লোক-সমাজে জন্মিলে কাষ্যের জবিবা হইবে.—আব

প্রক্বত তাহাই হইল। যেহেতু সেই বস্তু ব্ঝিয়াছিলেন যে, এই ভাবী অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের অক্তান্ত স্থান আপনা আপনি তাঁহার বশীভূত হইবে।

আমাদের দেশে বংসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মনোহর সময় ফাল্পন মাস; অবতার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন। আবার ফাল্পন মাসের সর্বাপেক্ষা মনোহর সময় পূর্ণিমা-সন্ধাা; কাজেই যেমন ফাল্পনী-পূর্ণিমার চন্দ্র উদয় হইলেন, অমনি গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও এই সময় অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত।

প্রভুর লীলায় দেখিবেন যেঁ, তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভালবাসিতেন।
এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন, তখন তাহার চতুর্দিকে
হরিধানি হইত। ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি,
বহিরক্ষগণের নিমিত্ত হরিনামই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রভু এরূপ সময়
জন্মগ্রহণ করিলেন, যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—
প্রভুর মনের অভিপ্রায় তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবৈন,
তাই গ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা পুরাইলেন।

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেহ, ইহ। সর্বাঙ্গস্থানর করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভু বার মাস উদরে রহিলেন,—কেন, তাহা বলিতেছি। সাধারণতঃ সম্ভান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভু আরও পূর্ণ তুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে এই তুই মাস শচীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। কিন্তু তিনি গর্ভের বাহিরে আসিয়া দেহটা শচীর হস্তে ক্রস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিলেন, স্কতরাং স্বভাব কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শচীর সেই দেহ পালন করিতে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল ও তাহাতে দেহটা আঘাত পাইতে পারিত,—কিন্তু স্বভাবের ভুল হয় না। কাজেই

পূর্ণ ঘাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। তথন সে দেহ দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাকে যেন এক বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপূর্ব্ব লগ্নে। এরপ শুভলগ্নে কেবল শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, আর কাহাকেও এরপ স্থান্ময়ে জন্মিতে দেখা যায় নাই। ইহাও যে দৈব হইয়াছে, তাহা উপরের ঘটনা দেখিলে বোধ হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় যে, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুবেলা নিমাইয়ের চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। তাঁহা অপেকা অনেক বড় মুরারি বড় জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, বড় একটা ভগবান মানিতেন না। এক দিবস তিনি বয়শুদিগের সহিত ষোপবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন; মনের ভাব ব্যাইবার নিমিত্ত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতে-ছেন। পঞ্চমবর্ষের নিমাই বয়স্তা বালকদিগের সঙ্গে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন। মুরারি ইহা দেখিয়া ক্রন্ধ হইয়া জগন্নাথের বেটাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে যথন আহারে বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার থালে মুত্রত্যাগ করিলেন, আর বলিলেন, "মুরারি, হাত নাড়া মুথ নাড়া ছাড়, জ্ঞান ছাড়, বক্ততা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবানকে ভজনা কর। যে ব্যক্তি বলে যে দে নিজে ভগবান, তাহার থালে আমি প্রস্রাব করি।" অবশ্য কাহারও থালে প্রস্রাব করা অন্তায়, কিন্তু ভাবুন নিমাই কি বলিয়া উহা করিয়া-ছিলেন। যোগবাশিষ্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সে পুস্তকের মর্ম এই যে, ভগবান্ বলিয়া আর কোন পৃথক বস্তু নাই, মাতুষই ভগবান। মুরারি তাহারই চর্চা করিতেছিলেন।

প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ-অবতার। স্থতরাং যোগ-

বাশিষ্টের শিক্ষা আর তাঁহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত। ভক্তিধর্মে বলে
—ভগবান মন্থয়ের কর্ত্তা, আর মন্থয় তাঁহার দাসান্থদাস। তাই বালক
নিমাই মুরারিকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলেন,—এমন করিয়া, যে তিনি
তাহা চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফলভোগ
করিতেছি।

আপনারা নিমাইয়ের এই কাগুকে অবশ্য রূপা করিয়া পাগলামি বলিবেন না। ইহা একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ লীলা। আবার আর এক লীলা শ্রবণ করুন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়া যে সংকীর্ত্তন রচনা করেন, ঠিক সেইরূপ সংকীর্ত্তন পূর্ব্বে এক দিবস করিতেছিলেন, তথন তাঁহার বয়স সবে পাঁচ ছয় বংসর। বয়স্থা বালকগণকে নিমাই বনমালা পরাইয়াছেন, মধ্যস্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর সঙ্গীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ঐরূপ নৃত্য করিতেছে। যে বালক নাচিতেছে না, তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন করিতেছেন, আর সেই স্পর্শে শক্তি পাইয়া সে তথন নৃত্য করিতেছে। সেই সময় সেই পথে কয়েকটী পণ্ডিত যাইতেছিলেন, তাঁহারা কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়া তাঁহারা চৈত্যা হারাইলেন, এবং বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। যথা—

"চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভার গোরা ভূমে গড়ি বুলে॥
বোল বোল বলি ডাকে মেঘ-গন্তীর স্বরে।
আইস আইস বলি বালক কোলে করে॥
শ্রীমঙ্গ পরশে বালক পাশরে আপনা।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই বালক কান্দে না॥
হেনকালে সেই পথে চলিছে পণ্ডিত।
বিষম্ভরের পেলা দেখে আচন্থিত॥

আপনা পাসরি পণ্ডিত সান্ধাইল মেলে।
করতালি দিয়া নাচে হরি হরি ব'লে॥
হরি বোল শুনি শচী আইলা ব্যরিত।
দেখে পুত্র নাচে যত পণ্ডিত সহিত॥
পুত পুত বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠ্র বাণী বলে॥
এমত ব্যাভার ভেল পণ্ডিত সভায়।
পর পুত্র পাগল করি উন্মত্তে নাচায়॥" ( চৈতন্তুমঙ্গল)

অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়া ধাইয়া আসিলেন এবং পুত্রকে কোলে করিলেন। তথন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, তাঁহারা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তাঁহারা না রাজপথে সর্বলোক সম্মুখে নৃত্য করিতেছিলেন! নিমাই যথন এই লীলা করেন, তথন তিনি মায়ের কোলের ছেলে। এটা নিমাইয়ের বাল্য-চাপলতা, না লীলাথেলা ?—কি বলেন ?

নিমাই পাঠারস্ত করিলেই দেখা গেল যে, বিভাবৃদ্ধির আকর-স্থান যে নবদীপ, সেথানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পাত্র। সেথানে তথন সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিনান রঘুনাথ শিরোমণি। তাঁহা অপেক্ষা বৃদ্ধিনান জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রঘুনাথ নিমাইয়ের বৃদ্ধিতে প্রতিভাশৃত্য। নিমাই ও রঘুনাথে অনেক ঘন্দের কথা জনশ্রুতিতে জানা যায়। আর সকল ঘন্দেই নিমাই জয়লাভ করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির তাায় অমৃল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, বৃদ্ধিনাই আপনার তাায়গ্রন্থ রঘুনাথের সান্ধনার নিমিত্ত ছিঁড়িয়া না ফেলিতেন। তথন দেখা গেল যে, তিনি নিতান্ত উদ্দেশ্যশ্ত ছিলেন না। তিনি যে দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিগ্রিজয়ীকে জয় করিয়া নবদ্বীপের ও জগতের পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। নিমাই যথন

বালক, তথা তিনি নবদীপের ফায় বিদ্বজ্জন সমাজে টোল স্থাপন করেন ! আর সে টোলে বহু সহস্র পড়ুয়া বিচ্ছা শিক্ষা করিত। যথা চৈতক্ত ভাগবতে—

> "কত বা প্রভুর শিশু তার অন্ত নাই। কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নানা ঠাই॥" "সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিশুগণ। অবাক হইল সবে শুনিয়া বর্ণন॥"

আবার চৈতন্মভাগবতে দেখি যে, প্রাস্থ যথন বঙ্গদেশে যান, তশ্বন সেখানেও তাঁহার সহস্র সহস্র শিশু হয়, ও তাহার। তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিল। সেই বালক-কালে তিনি ব্যাকরণের একথানি টিপ্লনী করেন, তাহা তথন নবদ্বীপের ন্যায় সমাজে চলিত হইয়াছিল।

নিমাই পূর্বাঞ্চলে কেন গমন করিলেন ? তথন তিনি কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে, অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনে যে তাঁহার কথনও বাসনা ছিল, তাহা তাঁহার লীলা পড়িলে বোধ হয় না। তিনি কেন পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য ঘারা কিছু কিছু জানা যায়। তিনি অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া পূর্ববঙ্গে যাইবেন না, তাহা তিনি জানিতেন, অথচ পূর্ববঙ্গে প্রতার করা প্রয়োজন। তাই পদ্মাবতী তীরে গেলেন। তিনি পূর্ববঙ্গে কিরূপে বর্ম প্রচার করেন, তাহা আমরঃ জানিতে পারি নাই, কেহ তাঁহার সেথানকার প্রচার প্রণালীর কথা কোন লীলা-গ্রন্থে বলেন নাই। যথন পূর্ব্যঞ্জলে যান, তথন তিনি একজন বিপ্যাত শিশুপণ্ডিত মাত্র। তাঁহাতে যে ধর্মের কিছু ভাব আছে তাহাও লোকে জানিত না, বরং লোকে তাঁহাকে এক প্রকার নাস্থিক ভাবিত। আবার যথন তিনি নবদীপে ফিরিয়া আসিলেন, তথনও সেইরূপ

বড় পণ্ডিত, কেবল বিছাচর্চ্চা করেন। তথন তাঁহার হৃদয়ে যে কোন
ধর্মভাবের লক্ষণ আছে তাহা বাধে হইত না। অধচ তথন তিনি পূর্ব্বকে
একটী ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আদিলেন। যথা চৈত্যুমঙ্গলে—

"সেই পদ্মাবতী-তটবাসী যত জন। বিশ্বস্তর দেখি শ্লাঘ্য করয়ে নয়ন॥ পদ্মাবতী তীরে-তীরে ফিরে গৌরহরি। সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি॥ চণ্ডাল পতিত কিবা তৃজ্জন সজ্জন। সভারে যাচিয়া প্রাভু দিল হরিনাম॥"

আবার চৈত্যভাগবতে—

"এই মতে বিভারসে বৈকুঠের পতি। বিভারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥ সহস্র সহস্র শিশু হইল তথায়। হেন নাহি জানি কে পড়ে কোন ঠাঞি॥ সেই ভাবে অভাপিও এই বঙ্গদেশে। শ্রীচৈততা-সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী ও পুরুষে॥"

এইরপে নবদীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভু লুকাইয়া বঙ্গদেশ উদ্ধার করিলেন। বঙ্গদেশে যাইবার আর একটা কারণ—রঘূনাথ ভট্টকে স্পষ্ট করা। কারণ গোস্বামী রঘুনাথ তাঁহার লীলাখেলার এক অঙ্গ। সে কিরপে বলিতেছি। একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান লোক তপনমিশ্র আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে প্রভু জিভ কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তথন তপন বলিলেন, "আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমি গতরাত্রে স্বপ্নে জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান্। এখন আমাকে উদ্ধার করুন।" প্রভু বলিলেন, "ভূমি সন্ত্রীক বারাণসী গমন কর, সেখানে

তোমার দহিত আমার দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া তপনমিশ্র তদণ্ডে দল্লীক বারাণদী চলিয়া গেলেন, আর একাদশ বংদর পরে দেখানে প্রভুর দর্শন পাইলেন। অতএব এই লীলাখেলা যিনি পাতাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে, তপনমিশ্রের বারাণদী যাইতে হইবে, দেখানে অবতারের দহিত শ্রাহার দেখা হইবে, আর দেই অসীম শক্তিদম্পন্ন বস্তু তাঁহার খেলা কার্য্যে পরিণত করিতে শক্ত হইবেন। অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনাগুলি তাঁহার অধীন ছিল। কি ঘটনা হইবে তাহা তিনি অত্যে সাব্যস্ত করিতেন, পরে দেগুলি ঘটাইতেন।

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—বাঁহাকে প্রভুর প্রয়োজন—
তগনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপনমিশ্রকে আজ্ঞা করেন,
তুমি সন্ত্রীক বারাণসী গমন কর।" এইরপে প্রভুর লীলার প্রধান
সন্গীগুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন।

নিমাইপণ্ডিত গ্রাধামে যাইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি নদীয়ায় কিরপে জীবন্যাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাঁহার গঙ্গায় সন্তরণে ভব্যলোক অস্থির হইতেন। ঘাটে লোকে পূজা করিতে আসিয়াছে, তিনি পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকারা ব্রত করিতেছে, তিনি নৈবেদ্য কাড়িয়া থাইলেন। একটু বড হইলে সে সব ছাড়িলেন, কিন্তু তবু তাঁহার গান্তীর্যের লেশমাত্র ছিল না। শ্রীধরের সহিত কলাপাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, মুকুন্দকে "বাঙ্গাল" "বাঙ্গাল" বলিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন, বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়া কথা শিথিয়া আসিয়া তাহার দিব্য অম্বুকরণ করিয়া বয়স্তুগণকে হাসাইতেন। পড়ুয়া দেখিলেই তিনি ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার ফাকির ভয়ে অধ্যাপক পয়্যন্ত অস্থির হইতেন। তাঁহার পিতৃবন্ধ শ্রীবাসপণ্ডিত তাঁহাঁকে ক্ষণ্ডেজন করিতে উপদেশ দিলে, তিনি সেই গর্ব্বিত গুরুজনকে ঠাট্টা

করিলেন। তবে যথন তিনি টোলে বসিতেন, তথন কাহার সাধ্য হে চপলতা করে। যথন পূর্ববঙ্গে গমন করেন, তথনও কয়েক মাস একটু স্থির ছিলেন। কিন্তু নবদীপে জন্মাবধি এই চতুর্বিংশতি বংসর পর্যান্ত কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধৃতপনা, কেবল পড়ুয়ার দান্তিকতা করিয়াছেন। সেই চঞ্চলশিরোমণি, সেই উদ্ধৃত নবীন-অধ্যাপক, এখন গ্রায় চলিলেন। যথা চৈতন্তভাগবতে—

"গয়াতীর্থরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া। নমস্কারিলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া॥"

এই যে তুই কর জুড়িলেন, ইহা চিরজীবন জোড়াই থাকিল। পরে চক্রবেড়ে গ্লাধ্রের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। ইহাতে হইল কি, না—

> "অশ্রুধারা বহে তুই শ্রীপদ্মনয়নে। রোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে॥ অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।" "আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়। দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়॥"

পরে রোদন করিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥"

যে নিমাই নবদীপ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিলেন তিনি আর ফিরিলেন না, যিনি আসিলেন তিনি আর এক বস্তু। যথা— "তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ। পরম বিরক্ত রূপ সকল সন্তাষ॥ শেষে প্রকৃ হইলেন বড় অসম্বর। রুষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥ ভরিল পুস্পের বন মহা প্রেমজলে। মহাস্থাস ছাড়ি প্রভু রুষ্ণ রুষ্ণ বলে॥ পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ধ কলেবরে।"

এইরপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, আর নয়নজলে সে স্থান কর্দ্দময়

হইতে লাগিল। আবার ইহার সঙ্গে ঘন-ঘন মূচ্ছাও হইতে লাগিল।
প্রাতে স্নান করিতে গেলেন, অনেক কটে ধৈর্যা ধরিয়া চলিলেন;
ক্রন্দন আসিতেছে, কিন্তু বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন।

যথা—

"প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঞ্চাম্বানে। বৈশ্বৰ সবার সঙ্গে হয় দরশনে॥ শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে। প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশীর্কাদ করে॥" গয়া হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্ণবর্গণকে বলিতেছেন— "তোমা সবা সেবিলে সে রুক্ষভক্তি পাই। এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাঁই॥" সেই সঙ্গে তিনি ভক্তের সেবা আরম্ভ করিলেন— "নিঙ্গজায়েন বস্ত্র কারু করিয়া মতনে। ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে॥ কুশ গঞ্চা-মৃত্তিকা কাহার দেন করে। সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে॥" পরে অধ্যাপক-শিরোমণি পড়াইতে গেলেন, পারিলেন না। পড়্যারা প্রশ্ন করে, ধাতৃতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে; তিনি বলেন "কুষ্ণ বল।" এইরপে সাত দিন গেল, কাজেই পড়ান বন্ধ হইল। যাহার মুখে দিবানিশি হাসিছিল, এখন তাঁহার দিবানিশি ক্রন্দন। যিনি এত দাস্তিক ছিলেন, তিনি এখন যাহার-তাহার চরণ ধরিয়া, যাহাকে-তাহাকে প্রণাম করিয়া, দাস্তভক্তি ভিক্ষা করেন। যিনি দিবানিশি বিভাচর্চ্চা লইয়া নিময় থাকিতেন, এখন তিনি কেবল চতুদ্দিকে কুষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। যথা—

"যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে। প্রভুব চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে॥ পুরুব বিছা ঔদ্ধতা না দেখে কোন জন। পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্পক্ষণ॥"

শচী পুত্রকে স্বস্থ করিবার নিমিত্ত বধূকে পুত্রের সমীপে আনয়ন করেন; যথা—

> "লন্দ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়। দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়॥"

পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিমাইয়ের এই কীর্ত্তনে উত্তম ভারঘটিত কি রাগরাগিণীযুক্ত পদ ছিল না। তবে কি ছিল, না--মুখে কেবল হরিবোল বলা, আর মুদঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হইতেন ও আনন্দে মুর্চ্ছা যাইতেন। ক্রমে কীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া চলিল, ক্রমে নৃতন-নৃতন লোক এই কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। অগ্রে রজনীতে সামান্ত কীর্ত্তন হইত, পরে দিবানিশি হইত ও ইহাতে নদে টুল্মল করিত। বাস্থ্যোধের পদ যথা—

"চাঁদ নাচে স্থ্য নাচে, আর নাচে তারা। পাতালে বাস্কুকী নাচে বুলি গোরা-গোরা॥" তথা—ত্রিলোচন দাসের পদ—

"অরুণ কমল আঁথি, তারক ভ্রমরা পাথী,

ডুবু ডুবু করুণা মকরন্দে।

বদন-পূর্ণিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,

তাহে নব প্রেমার আরস্তে॥

আনন্দ নদীয়াপুরে. টলমল প্রেমের ভরে.

শচীর তুলাল গোরা নাচে।

জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে.

মদনমোহন নটরাজে॥

পুলকে ভরল গায়, ঘর্মা বিন্দু বিন্দু তায়,

রোম-চক্রে সোণার কদম।

প্রেমার আরম্ভে তমু, যেন প্রভাতের ভান্থ,

আধ-বাণী কহে কম্বুকণ্ঠ॥

শ্রীপাদ-পত্ম-গন্ধে, বেটি দশনথ চান্দে,

উপরে কনক-বন্ধরাজ।

যথন ভাতিয়া চলে. বিজুৱী ঝলমল করে,

চমকয়ে অমর-সমাজ।

সপ্তদীপ-মহী মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,

তাহে নব-প্রেমার প্রকাশ।

তাহে নব-গৌরহরি, গুণ সন্ধীর্ত্তন করি.

আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥

সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জন হেন,

হৃষার-হিল্লোল প্রেমদির।

হরি হরি বোল বলে, জগং পড়িল ভোলে, তুকুল খাইল কুলবধ্॥

অক্সের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,

তাহে লীলা বিনোদ-বিলাস।

কোটি কোটি কুস্থম-ধন্ন, জিনিয়া বিনোদ-তন্ত্

তাহে করে প্রেমের প্রকাশ।

লাথ লাথ পূর্ণিমাচান্দে, জিনিয়া বদন-ছান্দে,

তাহে চারু-চন্দ্র-চন্দ্রিমা।

নয়ান অঞ্ল ছলে, ঝর্ ঝর্ অমিয়া ঝরে,

জনম-মুগ্ধ পাইল প্রেমা॥

কি কব উপমা তার, করুণা বিগ্রহসার,

হেন রূপ মোর গোরারায়।

প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে,

আনন্দে লোচনদাস গায় ॥"

শ্রীনিমাই বিজয়ার দিন গয়ায়াত্রা করেন, আর চারি মাস পরে পৌষ মাসে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়াই সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তিন চারি সপ্তাহের মধ্যে নদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল, তাহা উপরে লোচনের প্রলাপে কতক প্রকাশ পাইবে। ভারতবাসীরা — কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি যোগী, কি দেবোপাসক—সকলেই শাস্ত প্রকৃতির। কিন্তু নদীয়ায় এখন একদল হিন্দুর স্পষ্ট হইল, যাহাদের হুয়ারে, গর্জনে, নর্ত্তনে, মৃদন্দের বোলে ও কীর্ত্তনের রোলে, ভব্য নগরবাসিগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, সমাজের বন্ধন ছিয়ভিয় হইল, কাজেই নিমাইয়ের বড় বড় শক্রর স্পষ্ট হইল। ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। ইহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি।

ইনি তথন গৌড়ীয় বৈষ্ণ্বগণের প্রধান। ইনি পরমপণ্ডিত, তাপস ব্রাহ্মণ, দিবানিশি ভদ্ধন লইয়া থাকেন। ইহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের অবধি ছিল না। শ্রীহট্টের রাজা, রুঞ্চলাস নাম লইয়া, শান্তিপুরে থাকিয়া ইহার চরণসেবা করিতেছেন। এই কমলাক্ষ অবৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাঁহার বৈষ্ণবতায়, ও নিমাই যে বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। বলিতে কি, তাঁহার বৈষ্ণবতার সহিত অন্যান্ত শ্রেণীর হিন্দুধর্মাবলম্বী-দিগের মতের বড় একটা বিভিন্নতা ছিল না। তবে তাহাদের চারুর শিব হুর্গা কি কালী, আর ইহার ঠাকুর বিষ্ণু অর্থাৎ গদাপন্যাদিধারী চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইয়ের ভদ্ধনীয় ছিতুজ মূরলীধর। নিমাই নবদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বৈষ্ণবদল স্বষ্টি করিলেন। তাঁহার। ও অবৈত আচার্য্যের দলস্থ সকলে, অবৈতের শীর্ষস্থানীয় পদে নিমাইকে ব্যাইলেন, ক্রমে নিমাইকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

অছৈতের এ দব ভাল লাগে না। তিনি বলেন, ভজনে নাচন আর গায়ন কেন? আবার বলেন, কলিকালে অবতার কি? শাস্ত্রে ইহার কোন আভাদ নাই। একি দামান্ত রহস্তের কথা যে, জগলাথের বেটা কিনা আজ আবার ঠাকুর হইয়া বদিল? যথন অছৈত আচার্য্যের এরূপ ভাব, তথন কাজেই নিমায়ের এক প্রধান কাজ হইল, এই অছৈত আচার্য্যকে বশীভূত করা। ওদিকে অছৈতোর সংকল্প যে তিনি তাহার শীর্ষস্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কথন জগলাথের বেটার অধীন হইবেন না। কিন্তু প্রশোষে আচার্য্যকে বশীভূত করিলেন।\*

শ্রী অবৈত তপস্থা করিয় শ্রীভগবান্কে আনিলেন। গৌর নিতাই যেরূপ ঠাকুর, তিনি সেইরপ উপাসকদিগের প্রতিনিধি। এই লীলার পৃষ্টির নিমিত্ত অবৈতের স্থায় একজন তেজ্বর ব্যক্তিকে প্রভুর প্রতিঘন্দী করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত

নিমাইয়ের আর এক শক্র জগাই মাধাই। ইহারা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না। মছা পান করিতেন, আর নদেবাদীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন। কারণ ইহারা নগরে কোটাল ছিলেন, অস্থধারী দৈশু কি দম্য তাহাদের সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ বিভাব্যবদায়ী নগরবাদীরা তাহাদের নামে কাঁপিয়া উঠিতেন। ইহাদের কথা এইরূপ লেখা আছে। "হরিনাম তুই ভাই সহিতে না পারে।"

প্রভার আজ্ঞাক্রমে নিতাই ও হরিদাস নগরে ভক্তিধর্ম প্রচার করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা জগাই মাধাইর নিকট গমন করেন, জগাই "মার" "মার" করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে নগরের লাকের বড় আমোদ হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাইপণ্ডিত বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে। এদিকে নিতাই, প্রভুর নিকট ধাইয়া বলিলেন যে, তিনি আর প্রচার করিতে ঘাইবেন না। তিনি বলিলেন, "প্রভু, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই মাধাইকে আগে উদ্ধার কর, তাহা হইলে তোমার প্রচারিত ধর্ম লোকে শীঘ্র গ্রহণ করিবে।" প্রভু দেখিলেন, এই ছুইটী মাতালকে বশীভূত করিতে না পারিলে তাঁহার কার্য্য স্ক্রম্পার হইবে না।

যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন যে, শ্রীভগবান্ মনুগ্র-সমাজে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার এই জম হয় যে, সে তিনি কে? তিনি কি আসিয়াছেন, না আসিতেছেন? যদি আসিয়া থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেটা তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাও বলিতেন যে, জগবান যে সত্য আসিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? সেই নিমিন্ত বৈষ্ণবৃদ্দিগের প্রধান শ্রীআইছত পদে পদে প্রভুকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং সকল পরীক্ষায়ই প্রভু উত্ত্রীর্ণ হয়েন। কাজেই শ্রীঅইছত তথন মহাপ্রভুর শরণাগত ইইলেন। যদি অবৈত প্রথমেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন, তবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাই আমি পূর্কেব বিলিয়াছি যে, হে সন্ধিনিন্তিন পাঠক, তুমি যদি প্রভুকে পরীক্ষা করিতে চাও, তবে দেখিবে তুমি তাঁহাকে যেরূপ কঠোর পরীক্ষা করিতে, অবৈত তাহা তোমার পূর্কেই করিয়াছেন।

তৃতীয় শক্র চাঁদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার প্রতিনিধি, রাজা হোসেন শাহার দোহিত্র। কিন্তু বলিতে ঘুণা হয়, নিমাইয়ের বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়া এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও তাঁহার দলস্থাণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা ভগবানকে মনে মনে না ডাকিয়া র্চেচাইয়া ডাকে ইত্যাদি। কাজীর বহুতর সৈত্য ছিল। তিনি হিন্দুতে হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ দেখিয়া বড় আহলাদিত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে লাগিলেন। যেগানে কীর্ত্তন হয়, তিনি সেখানেই যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্ত্তন একেকবারে বন্ধ হইয়া গেল। তথন এরূপ হইল যে, কাজীকে রোধ না করিতে পারিলে আর নিমাইয়ের ধর্মপ্রচার হয় না। স্কতরাং নিমাইয়ের এই জত্যে বলবান কাজীকে দমন করিতে হইয়াছিল। কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা পূর্বের বিলিয়াছি।

প্রভূ প্রথমে গোপনে শ্রীবাদের প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই মাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ অত্যস্ত অত্যাচারী, তাহাদিগকে চরণতলে আনয়ন করায় প্রভূব নিজ আধিপত্য অনেকটা স্থাপিত হইল। যাহা বাকি ছিল তাহা নগরকীর্ত্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়া পূর্ণ করিলেন। নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইলে, প্রভূর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, আর তাই সন্ম্যাস লইলেন।

নদীয়ায় গোপনে আর একটা বলবং কাষ্য করিলেন। নদীয়ানগরে যতদিন খ্রীগোরাঙ্গ ছিলেন, দেখানে তাঁহার মৃত্যুত্ খ্রীভগবান্-ভাব ইইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি দেইরূপ নদীয়ায় প্রেমের

বস্তু ভগবান্-ভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। যথন তিনি সন্ন্যাস লইলেন.
তথন তিনি ভক্তির বস্তু,—প্রভু কি মহাপ্রভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি
"প্রাণনাথ", বলিয়া প্জিত হইতে ছিলেন। যথন সন্ন্যাস লইয়া বাহিরে
আসিলেন, তথন হইলেন, 'গুরু' 'পতিতপাবন' 'অগতির গতি' ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা শ্বরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা, বলরাম, রাথালগণ ও গোপীগণের প্রিয় বস্তু ছিলেন। যথন তিনি মথুরায় গেলেন, তখন আর 'প্রাণনাথ' থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের শিরোমণি যে উদ্ধব ও কুব্লা, তাহাদের প্রভূবা কর্তা। শ্রীপ্রভূ নবদ্বীপকে নব-বুন্দাবন করিলেন, তথায় আপনি ক্লফ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, যশোদা ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি স্থা হইলেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়া-নাগরীরা হইলেন তাঁহার প্রেয়সী। শ্রীভগবানকে দাস্ত স্থা বাৎসলা ও কান্তভাবে ভজনা করা যায়। তমুণ্যে ব্রজের ভন্সন (অর্থাৎ কান্তভাবে ভন্সন) সর্কোত্তম। এই প্রেমভন্সনা ক্লফলীলার সাহায়ে। অতি সহজে করা যায়। অতএব প্রভু গোপনে গোপনে জীবের ভদ্ধন স্থলভ নিমিত্ত নদীয়ায় এক পৃথক নিগৃঢ় লীলার স্ষষ্টি করিলেন। এই ভদ্ধনের নাগর তিনি স্বয়ং, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়া-নাগরীরা রাধা ও গোপী। নদীয়ার ভক্তগণ এই ভজনে একেবারে মজিয়া গেলেন, গিয়া শ্রীরাধাক্বফকে ভূলিলেন। এই ভক্তগণের गर्धा करवकी अनकर्त्वात नाम कित्रिटि , यथा-र्गाविन, माधव, वाञ्चरधाय, नवर्षत्र, जिल्लाहन, नयनानन, वनवाम, रनथत हेजामि। आव একজন পূর্বের এই ভজনের বিরোধী ছিলেন, পরে অন্থগত হয়েন, তিনি বুন্দাবন দাস। সে কথা পরে বলিব। এখন এই পদকর্ত্তাদিগের करप्रकर्मी भन निष्म निष्ठि । भन्छनि मम्पूर्गज्ञरभ निर्न व्यानक द्यान লইবে, সেই জন্ম স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। গাঁহাদের

এইরূপ পদ দেখিতে লোভ হয়, তাঁহারা পদসংগ্রহ গ্রন্থে এইরূপ অনেক পদ দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে. যাহারা শ্রীগোরাঙ্গকে চিত্ত দিয়াছেন, তাহারা এই সমূদ্য পদ পড়িয়া পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। যথা পদ---

### ধানশ্ৰী।

সাত পাঁচ সথী যাইতে ঘাটে। চাদ ঝলমলি বদন ছাঁদে। "চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা। তাহে তন্তু স্থুথ বসন পরে।

"মো মেনে মন্তু মো মেনে মন্তু। কি খনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইন্তু ॥ শচীর তুলাল দেখি আইমু বাটে॥ দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে # ষুবতী উমতি কুলের থোটা॥ গোবিন্দ দাস তেই সে ঝুরে॥"

উপরের পদটী পূর্ব্বরাগের। রাধাক্রম্ঞ লীলায় পূর্ব্বরাগের বিস্তর পদ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটাও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল পাইবেন না। আবার দেখুন, এইরূপ পদ যে চুই একজন রচন। করিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়ায় তথনকার কি তাহার পরের যত প্রধান পদকর্ত্তা, সকলেই রাধাকৃষ্ণ ভল্গন ছাড়িয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বং গৌর-নদেনাগরী ভন্সন আরম্ভ করিলেন। নিমের পদটী বলরাম দাসের,— নব্য বলরাম দাস নহেন, আসল বলরাম দাস। যথা পদ---

### ধানতী।

"গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ। দেখিতে দেখিতে, ভূবন ভূলল, ঢলিল সকল দেশ। মত্ন মত সই দেখিয়া গোরাঠাম। বধিতে যুবতী, গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম ॥ ধ্রু ॥ ওরূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরী, পতি উপেথিয়া কাঁদে। ভালে বলরাম, আপনা লিছিল, গোরা-পদ-নথ ছাঁদে ॥"

### ধানশ্রী।

"আর একদিন, গৌরাঙ্গস্থলরে, নাহিতে দেখিলু ঘাটে।
কোটী চাঁদ জিনি, বদন স্থলর, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ চলচল, কনক কবিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধন্তবর, বিধয়ে কামধান্তকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মৃকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জন্ত, হেরিয়া মৃরছে কাম॥
মোছে দব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুণ বদন পরে।
বাস্ত্যোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥"
এইরূপ পদকর্তাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান এই কয়েকজন, য়থা—
নরহরি, বাস্থ, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি

#### বিভাস।

প্রসিদ্ধ ও উপাদেয় :

"সো বছবল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমায় করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্তে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সক্তনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মৃথ, বিদরিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে॥ গ্রু॥
লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন॥

নতু স্বধুনী নীবে, পশিয়া তেজিব প্রাণে, পরাণের পরাণ মোর গোরা। বাস্থদেব ঘোষে কয়, সে ধন দিবার নয়,

দত্তে দত্তে তিলে হই হারা ॥"

এই পদে বাস্থ বলিতেছেন, "তোমরা আমার সমৃদয় লও, কিন্তু আমার সর্বস্থ-ধন, পরাণের পরাণ গৌরাঙ্গকে দাও।"

বিভাস।

"করিব মৃই কি করিব কি ?
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি ॥ ধ্রু ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল ছটী আঁথি।
রূপে গুণে প্রেমে তন্তু মাথা জন্তু দেখি ॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বৃক।
স্থপনে দেখিন্তু আমি গোরাচাঁদের মৃথ ॥
বাপের কুলের মৃই ঝিয়ারী।
শশুর কুলের মৃঞি কুলের বৌহারি ॥
পতিব্রতা মৃঞি সে আছিন্তু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে ॥
কহে নয়নানন্দ ব্ঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া॥"

ञ्चरुरे ।

"সই, দেখিয়া গোঁরাঙ্গটাদে। হইন্থ পাগলি, আকুলি ব্যাকুলি, পড়িন্থ পীরিতি ফাঁদে॥ সই, গোঁর যদি হৈত পাখী। করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি॥ সই, গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবেঁ, খোপার উপরে, ছলিত কাণেতে ছল॥
সই, গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি॥
সই, গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁথি, শোভা যে হইত ভাল॥
সই, গৌর যদি হৈত মধু।

জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধ্॥"
কিন্তু হে গৌরগত-প্রাণ জ্ঞানদাস! গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া
শাহা আছেন, তাই কি ভাল না ?

#### কামোদ।

"দথি গৌরাঙ্গ গড়িল কে ?
স্থরধূনী তীরে, নদীয়া নগরে, উয়ল রসের দে ॥"
পীরিতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা॥
দোণার বাঁধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে।
ও চাঁদম্থের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পঁহু, বৈভব কো কুহুঁ, ভূবন ভরল যশে॥"

উপরে কেবল তুই একটা পূর্ব্বরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু
মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে নাগর করিয়া মাথ্র প্রভৃতি সকল রসের পদ
করিষীছিলেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ গোটা ক্ষেক মাথ্রের পদ দেওয়া
গেল, যথা—

#### করুণ ৷

"গেল গৌর না গেল বলিয়া। হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥ গ্রু॥ হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠর। জনিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর॥ হায় রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি। প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি ॥ আর কে সহিবে মোর যৌবনের ভার। বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারথার॥ বাস্থঘোষ কহে আর কারে তঃথ কব। গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাথিব॥" ভূপালী।

"হেদে রে পরাণ নিলাজিয়া। গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরাঙ্গটাদে পাবে। সন্মাসী হইয়া পঁছ গেল। काँ नि विकृत्यिया करह वागी।

এখন না গেলি তম্ব তেজিয়া ॥ আর কি গৌরব আছে তোর॥ মিছা প্রেম-আশ-আশে রবে ॥ এ জনমের স্থথ ফুরাইল। বাস্থ কহে না রহে পরাণি॥"

পাহিন্দা।

"অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া,

মুর্ছি পড়ল ক্ষিতিতলে।

क्रीनिदक मथीनन.

ঘিরি করে রোদন.

তুলা ধরি নাদার উপরে॥

তুয়া বিরহানলে,

- অস্তর জ্র জ্র,

**(मर ছाড़ा रहेन প**রাণি।

নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেল ম্রছিত,
না দেখিয়া তুয়া ম্থখানি ॥
শচী রুদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণছাড়া,
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।
নদীয়ার সঙ্গিগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া॥
যত সহচর তোর, স্বাই বিরহে ভোর,
খাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর, চল হে নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে॥"

#### শ্রীরাগ।

"গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলই নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
তোমার পূর্ব বত চরিক্ত পীরিত।
দোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূর্ছিত॥
হেন নদীয়াপুর দে দব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেথিয়া॥
কহমে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাই মরি॥"

এইরূপ মান খণ্ডিতা প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের পদটীতে প্রভৃকে ধৃষ্ট-নাগর সাজান হইয়াছে।

ি "অলসে অরুণ আঁথি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।" "নদীয়া-নাগরী সনে,

রসিক হৈয়াছ বটে,

আর কি পার ছাড়িবারে।

স্থরধুনী তীরে গিয়া,

মার্জন করহে হিয়া,

তবে সে আসিতে দিব ঘরে॥"

এ পদটী বৃন্দাবন দাসের। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "কি গো
ঠাকুর, তোমার চক্ষ্ চুলু চুলু ও অরুণ বর্ণের কেন? বৃঝেছি, নদীয়ানাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্তু আমাকে ছুইও না।" ইত্যাদি। এই
বৃন্দাবন দাস তাঁহার গ্রন্থে পূর্বে লিখিয়াছেন যে, এ অবতারে "শ্রীগৌল্লাঙ্গ নাগর" বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু পরে আপনি স্রোতে পড়িয়া গেলেন, যাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ উপরের পদ।

যথন শ্রীগোরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভগবান্রপে মৃহ্মৃত্ প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তথন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধারুষ্ণকে একেবারে না ভূলিলে ও তাঁহাদিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন না। শ্রীবাদ বলিলেন, "আমাদের গৌরাঙ্গরপই ভাল।" শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন, "প্রভু, তুমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক।" শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রামরায়-বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এত কষ্ট করিয়া আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুই আবার গৌরকে কাল করিলি?"

ইহার মধ্যে একটা বড় রহস্ম আছে। যথন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপণ্ডি তুলিলেন যে, কলিকালে অবতার নাই, তথন ভক্তগণ শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, আছে ও তাঁহার বর্ণ সোণার ন্যায়। অতএব কলির রুষ্ণ হইতেছেন গৌর। তাহা যদি হইল, তথন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন, "দ্বাপরের রুষ্ণ কাল ছিলেন, জার সে যুগোর লোকেরা রুষ্ণকে ভদ্ধন করিয়া

আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের দ্বাপরের ঠাকুরকে ভজনা না করিয়া কলির যে সোণার ঠাকুর গৌর, তাঁহাকে ভজনা করাই উচিত ও প্রসিদ্ধ।"

অনেকে এ কথাও তুলিলেন, "যেমন ক্লফ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথ্রায় যাইয়া দেখানে নারায়ণ ,মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্মাস লইয়া যেই ক্লফচৈতন্ত হইলেন, সেই তিনি নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, আমাদের কান্ত আর রহিলেন না, আমাদের কান্ত নদের নিমাই।"

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত লীলা করিয়া বহিরন্ধ লোকের চক্ষে অস্ত্রর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন, সেইরূপ নদেবাদী, যাঁহারা শ্রীগৌরঙ্গকে কাস্তভাবে ভজনা করেন, তাহারা বলেন ধে, শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর সহিত বিলাস করিয়া, বহিরন্ধ লোকের চক্ষে সন্মাসী হইয়া, নদের বাহিরে পাযগু দলন করিতে গমন করিলেন। ,কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেম নাই। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই, বৃন্দাবনে গোপন ভাবে রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে সেখানে রহিলেন। যথা বৃন্দাবন দাসের পদ—

"অতাপি সেই লীলা করে গোরারায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এ ভাগ্যবান কাহারা ? ইহারা নদীয়ানাগরী। এই নদীয়ানাগরী কি ভদ্রলোকের স্থী ও কলা গৌরাঙ্গের সহিত কুলটা হইয়াছিলেন ?—না, তাহা নয়। নদীয়ানাগরী, যাঁহারা গৌরাঙ্গকে নাগরভাবে অর্থাৎ কাস্তভাবে ভজনা করেন। এই নদীয়ানাগরীদের নাম শুনিবেন ? একজন নরহরি, একজন বাস্ত্রোষ, একজন তিলোচন ইত্যাদি।

কান্তভাবে ভজনা কি? কান্ত মানে স্বামী। স্বামীর নিকট তাহার

স্থী কি প্রার্থনা করেন ?—ভালবাসা। শ্রীভগবান্কে যদি ভালবাসিতে চাও, তবে তাঁহাকে "কাস্ত" বলিয়া, কি "প্রাণনাথ" বলিয়া বোধ করিও। কিন্তু যদি তোনার অন্ত প্রার্থনা থাকে, যথা—ভবনদী পার হওয়া, কি পাপ মার্জ্জনা, তবে তাঁহাকে "প্রভূ" বলিয়া ভদ্ধনা করিতে হইবে। অতএব এইরূপ যে সব নাগরী তাঁহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা যে, তাঁহার সহিত তাঁহাদের প্রীতি হয়। অতএব তাঁহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, "হে নাথ, হে প্রাণ, আমি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি। আমার হদমে এসো, প্রাণভরিয়া তোমার চন্দ্রবদন হেরি।"

• অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাপ্ত হইত, তব্ও যে জ্ঞাপ্রপ্র আসিয়াছিলেন তাহা রাথিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই ক্ষেকটী বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার অবতার। যথা—(১) শ্রীভগবান্ কিরপ বস্তু; (২) তাঁহাকে কিরপে পাওয়া যায়; (৩) প্রেম কি ও কিরপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবদ্বীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। স্থতরাং তিনি যদি নদীয়ায় লীলা সমাপ্ত করিতেন, তাহা হইলেও জগতে প্রেমধর্ম থাকিয়া যাইত।

যথন শ্রীক্লঞ্চ মথুরায় গেলেন, তথন একদিন তিনি রাধার বিরহে অন্থির হইয়া দেখানে থাকিতে না পারিয়া, প্রিয়াকে দর্শন দিতে বৃন্দাবুনে আসিলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আসিলেন। তাহা দেখিয়। শ্রীমতী ঘোমটা টানিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি ঐশ্বর্যালী রাজা, ইহাকে আমি ভজনা করি নাই। আমি বাহাকে ভজনা করিয়াছি তিনি আমারি মত মাধুর্য্যায়, ঐশ্ব্য বিবর্জ্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইলে পুরী গৌসাঞি আর তাহাকে দেখিলেন না। বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বস্তু গৌরাঙ্গ,—তিঁনি নাগর। তাঁহার সন্ন্যাসী-রূপ আমি দেখিব না। প্রক্রপ পুরুষোত্তম

আচার্য্য, প্রভ্র অতি মন্ত্র্যভিক্ত। প্রভ্র সন্ন্যাসী হইলে, তিনি রাগ করিয়া কাশীতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লইলেন, নাম পাইলেন স্বরূপ,—সেই স্বরূপ, যিনি গম্ভীরার সাক্ষা। তিনি প্রভ্র সন্ন্যাস-মূর্ত্তি দেখিতে চান নাই বলিয়া প্রভূবে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না. ফিরিয়া আসিয়া প্রভূব চরণে পড়িলেন। রাধাক্রফ্ণবাদীরা তথন আর এক কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, পরকীয়া ভন্সন সর্বাপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু তাহা গৌর-লীলায় নাই। গৌরবাদীরা উত্তর দিলেন, অবশ্য আছে, যেহেতু প্রভূ সন্ম্যাস লইলে বিফুপ্রিয়াদেবী তথন পরকীয়া হইলেন।

এইরপে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভদ্ধন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম ঠাকুর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিলেন এবং বক্রেশ্বর নিমানন্দ সম্প্রালায় স্বাষ্ট করিলেন। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীদিগের প্রতাপে সে ভদ্ধন ক্রমে উঠিয়া গেল। ভদ্ধন ত গেল; এমন কি, স্বয়ং গৌরাঙ্গ পর্যাস্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে। সে বড় আশ্চর্য্য কথা।
মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ। এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে
আসিয়া এ দেশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। স্কৃতরাং গৌর-বিফুপ্রিয়া ভজন, কি
রাধাক্ষণ্ড ভঙ্গন, ত পাছের কথা, ভজন পর্যান্ত উঠিয়া গিয়াছিল। অনেকে
নান্তিক হইয়া রহিলেন। যাহাদের এতদ্র পতন হয় নাই, তাহারা প্রীকৃষ্ণকে
একটা কল্পনার বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,
কৃষ্ণ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি ? স্কৃতরাং রাধাক্ষণ্ড লীলারও কোন প্রমাণ নাই। এমন সময় শ্রীগৌরান্তের লীলা,— যাহা
শুপ্ত ছিল,—জগতে প্রকাশ হইল। যিনি গৌর-লীলা পাঠ করেন, তিনিই
প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাঁহার লীলা পড়িয়া তাঁহাকে
আস্তুমপ্রপূর্ণ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীক্ষের অন্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু শ্রীগোরাঙ্গের লীলাথেলার প্রচুর প্রমাণ আছে। তাহাতে জানা যায় যে, তিনি স্বয়ং ভগবান্। আর তিনি যথন বলিতেছেন, "শ্রীরাধক্ষফ ভূজন কর," তথন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সে ভজন শ্রীভগরানের অন্থমোদনীয়। তাঁহারা তাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজনই করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আর একদল বলিতে লাগিলেন যে, রাধাক্বঞ্চ ভদ্ধনের আর প্রয়োজন কি ? তাঁহারা নরহরি ও বাস্ত্রর পথ ধরিলেন। তাঁহারা বুলিতে লাগিলেন, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভদ্ধন ত আমাদের সম্মুথে। রাধাক্ষ্ণ অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌরলীলা যে আমরা এক প্রকার চক্ষেদেখিতেছি। অতএব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভদ্ধন যেরূপ আমাদের জীবস্তু, সামগ্রী হইবে, রাধাক্বয়ু ভদ্ধন কথনও সেরূপ হইবে না।

তাই এখন গৌরবাদীর দলের বড় প্রতাপ। ইহারাই এখন প্রক্লতপক্ষে প্রভ্র ধর্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ
বংসর পূর্ব্বে শ্রীভাগবতভূষণ, জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতত্যদাস বাবাজী
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন পুনর্জ্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌরনিতাইকে দাস্তভাবে ভজনা আবস্ত করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ
ও সিদ্ধ চৈতত্যদাস বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে কাস্তভাবে ভজন করিতে
লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি
তখন শ্রীনিত্যানন্দের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন,—দেশে
দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া "ভজ গৌরাঙ্গ, কহ
গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার ছই প্রিয় বন্ধুকে
বলিলেন যে, তাঁহারা নির্জ্জনে ভজনা করেন, তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া
প্রভুকে আস্বাদ করিতে পারেন। কিন্তু ভিনি প্রচারক, বহিরঙ্গ লোক

লইয়া তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী, তাঁহার অত নিগৃঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম অনিষ্ট হইবে। ভাগবতভ্ষণের এই কথা আমরা সম্পূর্ণরূপে অন্থমোদন করি। তাঁহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি পার্ষদগণকে বলিলেন, "আর কেন, যে কয়েক দিন বা কয়েক মুহুর্ত্ত বাঁচিব, এখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিব" ও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমরা তাঁহাদের পার্বন শ্রীল লক্ষ্মণচন্দ্র রায়ের নিকট শ্রবণ করি। শ্রীভাগবতভূষণের শ্রীগোরাঙ্গে এতদূর বিশাস হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে, গৌরমন্ত্র না লইলে কোন ভজের মন দিদ্ধ হইবে না। তাহাই বলিয়া যিনি রুক্ষমন্ত্র লইয়াছেন, তাঁহাকেও তিনি আবার গৌরমন্ত্র দিতেন।

ভাগবতভূষণের এক রহস্মজনক কীর্ত্তি আমরা শ্রীলক্ষণ রায় মহাশয়ের ম্থে শ্রবণ করি। তাঁহারা প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় পদার ধারে এক সাহু জমিদারের বাড়ীতে—তাহাকে বৈশ্বব জানিয়া — অতিথি হইলেন। জমিদারের দোর্দাণ্ড প্রতাপ, তাঁহার ভয়ে সকলে কম্পিত-কলেবর হইতেন। বাবৃটী ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাগবতভূষণ বিসয়া দেখিলেন একথানা খাঁড়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈশ্বরে বাড়ী খাড়া কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাস্ত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের গোড়ামি নাই। আমরা বৈশ্বব বটে, কিন্তু তুর্গোৎসবও করি, বলিদানও করি। আপনি কি জানেন না যে, যে তুর্গা, সেই ক্রঞ্ব ?"

ভাগবতভূষণ অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "বেটা পাষণ্ড অস্পৃষ্ঠ পামর! আবার দেখি রসিকতাও আছে। বের হ আমার এখান হইতে,—বের হ, বের হ।" অতি ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে বলিতে ভাগবতভূষণের মনে পড়িল যে, সে বাড়ী ঐ জমিদারের, আর সে বত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই। তথন ঠাকুর উঠিয়া দলবল লইয়া গ্রামের অক্ত স্থানে চলিয়া গেলেন।

জমিদার অন্ত লোককেই ধনকাইয়া থাকেন, নিজে কথনও ধনকানি খান নাই,—বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে এবং একজন অতিথি দ্বারা। স্থতরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। একটু পরে গ্রামের মধ্যে ভাগবতভূষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন, আর অতি দীনতার সহিত তাঁহাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত অন্তন্ম বিনয়্ম করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ বলিলেন, "তাই হবে, তবে তোমার এক কার্য্য করিতে হইবে। কল্য প্রাতে এক শত ঢাক আনাইবা, আর তুমি খাঁড়াখানি মস্তকে করিয়া সেই ঢাকের বাত্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পদ্মায় যাইবা, যাইয়া মধ্য-নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর, তবে আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।" জমিদার তাহাই স্বীকার করিলেন, আর সেই অবধি জমিদার বাবুটী পরম ভক্ত হইলেন।

প্রথম প্রচারক নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি অতি স্থন্দর। তিনি গ্রামে থামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, "ভাই তোমাদের জন্ম শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ভিজ গৌরাঞ্গ ইত্যাদি।' ইহার রহস্থা পরে বলিব।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# প্রভুর লীলার উদ্দেশ্য

"সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শান্তিপুরে রহে ঘাই, মিলিতে জননী ভক্তগণে। নদেবাসীগণ ধায়. আগে করি শচীমায়, শান্তিপুরে মিলে গৌরদনে ॥ নিশিতে করে কীর্ত্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ, পিড়ায় বসি শচী হেরে ত্রুথে। শচীর দেখিয়া তুঃখ, মুরারির ফাটে বুক, কীৰ্ত্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে॥ শচী বলে শুন গুপ্ত. যাও কর গিয়া নৃত্য, এ স্থথ ছাড়িবে কেন তুমি। গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, তুমি নৃত্য কর যাই, তাঁর মাতা কান্দি বসি আমি॥ যুবা পুত্র দণ্ডধারী, কালি ঘাবে দেশ ছাড়ি. মোর পুত্রে তোমরা বাস ভাল। কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বুক্ষতলে পড়ে রবে, এল তোদের নাচিবার কাল ॥ নিমাই তাদের প্রাণের প্রাণ, বলে থাকে ভক্তগণ, চোথে দেখি যত ভালবাসা।

かいこことの教育性なな 色界になる機能

নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি তারা নাচে ধিং ধিং করি, আমি ভাবি বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা॥ দেখ না চাহি মুরারি, নাচে কত ভঙ্গি করি, কেহ বা দিতেছে হুহুনার। আনন্দের ত দীমা নাই, সন্ন্যাদী হয়েছে নিমাই, তোদের ভালবাসায় নমস্কার॥ জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি স্থথেতে ওরা নাচে. একে আমি মরি নিজ হুঃখে। তুই বাহু তুলে নাচে, পায়েতে নুপুর বাজে. নৃত্য যেন শেল হানে বুকে॥ ইহা বলি শচীমাতা, উচ্চৈম্বরে কহে কথা, বলে "তোরা কীর্ত্তনে দে ভঙ্গ। সকলে মিলে জুটিয়া, মোর খ্যাপা ছেলে নিয়া, তোদের লাগিয়াছে বড় রঙ্গ ॥" ক্রোধে শচী যেতে চায়, মুরারি ধরিল তাঁয়, তবে শচী নাম ধরে ডাকে। "শুন নিতাই অবৈত, শ্রীবাস আর যত ভক্ত, রাথ কীর্ত্তন মাগি এই ভিক্ষে॥ পুন: পুন: থায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়, কেমনে হাটিয়া যাবে পথে। বাছারে ছাড়িয়া দাও, তোমরা নাচ আর গাও, রাত্রি গেল দাও ঘুমাইতে॥" বলরাম বলে মাতা, তোমার স্বতন্ত্র কথা, নিমাই তোমার চিরদিনের ছেলে।

### ভক্তগণ বাসে ভাল, ঐশ্বর্যা তাহে মিশাল, তোমার প্রেম কাহাতে কি মিলে ॥"

প্রভূব যথন জগতের সমস্ত কার্য্য শেষে হুইল, তথন তিনি গন্তীরায় প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানাভিমানী মৃচ্ পণ্ডিতগণ প্রভূকে কিরূপ দেখিত, না—অবশ্র একজন ভক্ত দিবানিশি প্রেমে উন্মন্ত, কিন্তু তাঁহাতে যে কোন বিবেচনা কি বিচারশক্তি আছে, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিত না। কিন্তু প্রভূ যদিও প্রেমে মাতোয়ারা, যদিও তিনি ঘন ঘন মৃষ্টা যাইতেছেন, যদিও তাঁহার বাক্য প্রলাপপূর্ণ, তবু তাঁহার অন্তরে সম্পূর্ণ চেতনা থাকিত। তাহার কত প্রমাণ দেখ।

প্রভু কাজি দমন করিবেন বলিয়া; নগর-কীর্ত্তনে বাহির হইলেন।
নগরে প্রবেশ করিয়া সকলে আনন্দে সে কথা ভূলিয়া গিয়াছেন।
প্রভু আনন্দে বিহ্বল, কিন্তু তবু কাজীর বাড়ীর দিকে যাইতেছেন,
এবং যেই কাজীর বাটীর নিকট আসিলেন, অমনি সেই পথ ধরিলেন।
তথন দেখা গেল যে, তিনি কি জন্ম আসিয়াছেন, তাঁহার কি করিতে
হইবে, তাহা সমস্তই তাঁহার হদয়ে গাঁথা রহিয়াছে, তাহা এক মৃহুর্ত্তেরও
জন্ম ভূলেন নাই।

প্রভূ কেন মন্থ্যসমাজে আদিলেন, মহাস্তর্গণ তাহার নিগৃঢ় কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভগবানের নিগৃঢ় কারণ অন্তুসন্ধানে আমাদের প্রয়োজন নাই। অবতার হইয়া প্রভূ জীবের নিমিত্ত কি করিলেন তাহাই আমাদের সমালোচ্য। তাঁহার অবতারের এক কারণ, শ্রীভগবান্ কি প্রকৃতির, জীবকে তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয় কারণ, জীবকে শিক্ষা দেওয়া কিরপে ভজন সাধন করিতে হয়। তৃতীয় কারণ, ক্রিমণ্ম—যাহা পূর্বের জগতে ছিল না—তাহার প্রচার করা। আর জীবকে সর্বোচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহাই দেখান তাঁহার শেষ কার্য়।

আর সেই নিমিত্ত তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া জীরকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। যথন সন্ন্যাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তথন এইরূপ দেখাইলেন যে, কেবল বৃন্দাবন গমন করিবেন বলিয়াই ঐ আশ্রম গ্রহণ করেন। যথা, চৈতন্তুমঙ্গলে—

"নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি। দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥"

আবার ইথন ভক্তগণকে বলিলেন—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন। যথন সন্ন্যাস লইলাম ছন্ন হইল মন॥"

তথন স্পাষ্টাক্ষরে দেখাইলেন যে, তিনি সন্ন্যাস লইয়া অন্তপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন একটি উপলক্ষ মাত্র। তাঁহার সন্মাস গ্রহণ করিবার ভিতরে একটি মহৎ কারণ ছিল; সেটা এই যে,—কঠিন জীবের হৃদয় কোমল করা। তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম লইবে না, এইজন্ম কাঙ্গাল হইলেন। কিন্তু এ কথা একবারও মুখে আনেন নাই, মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভক্তগণ তাহা জানিতে পারিলেন, যথা বৃন্দাবন দাসের পদ—

"শুষ হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অফুরস্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলদে কলদে ছেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥
শাস্ত্র মদে মন্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতার দার তারা স্বীকার না কৈল।

দেখিয়া দয়াল প্রাভূ করেন ক্রন্দন।
তাদের তরাইতে তাঁর হইল মনন॥
সেই হেতু গোরাচাঁদ লইলা সন্ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয়ে বুন্দাবন দাস॥"

প্রভু কৃষ্ণ-বিরহে জর-জর, বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন ইহা বলিয়া তিনি গৃহত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্নাস লইলেন। ইহাতে তাঁহার ত্টী কার্যা স্থানিদ্ধ হইল। যথন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ছুটিলেন তথন দেখাইলেন,—কৃষ্ণের নিমিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, কি বৃন্দাবনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্মাস লইলেন ধর্ম-প্রচারের স্থাবিধা হবে বলিয়া। স্থানরের অভ্যন্তরের ইচ্ছা ছিল য়ে, জীবকে কাঁদাইয়া তাহাদের হয়য় তরল করিবেন, আর তথন তাহারা হরিনাম লইতে আপত্তি করিবে না। পূর্ফো এ-কথা কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু ষেই প্রভু সন্মাস লইলেন, অমনি চতুর্দ্ধিকে ক্রন্দানের রব উঠিল, আর কঠিন লোকের হয়য় তরল হইল। তথন সন্মাসের উদ্দেশ্য সকলে ব্রিল। যথা বৃন্দাবন দাসের আর একটি পদ—

নিন্দুক পাবগুগণ প্রেমে না মজিল।
অ্যাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল।
না ডুবিল শ্রীগোরাঙ্গ-প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যার দেখিয়া বিফলে।
তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িলা যুবতী ভার্যা স্বঞ্বের গৃহবাস।
বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক-শেল দিয়া।
পরিলা কৌপিন-ডোর শিথা মুড়াইয়া॥

সর্বজীবে সম দয়া দয়াল ঠাকুর। বঞ্চিত দাস বৃন্দাবন বৈষ্ণব-কুকুর॥

হায় ! হায় ! কি দয়া ! এরপ দয়া অনহতবনীয় ! ইহার আর একটি পদ শুহন—

> কান্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়। আবার নদীয়া এলে ধরিব তাঁর পায়॥ না জানি মহিমা গুণ বলিয়াছি কত। লাগাল পাইলে এবার হব অহুগত॥ দেশে দেশে কত জীব তরাইলা শুনি। চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥ না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন। এইবার পাইলে তাঁর লইব শর্ণ॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিবদগণ। তাঁরা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥ নিন্দুক পাষণ্ডী যত দেখিল প্রকাশ। কান্দিয়া আকুল ভেল বুন্দাবন দাস। নিন্দুক পাষণ্ডী আর নাস্তিক হুর্জন। মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ু য়ার গণ। প্রভুর সন্মাস শুনি কান্দিয়া বিকলে। হায় হায় কি করিত্ব আমরা সকলে॥ লইল হরির নাম জীব শত শত। কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত॥ ঘদি মোরা নাম প্রেম করিত গ্রহণ। না করিত গৌরহরি শিখার মুগুন॥

আবার-

হায় কেন হেন বৃদ্ধি হৈল মো স্বার।
পতিত-পাবনে কেন কৈল অস্বীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদীপে আসে।
চরণে ধরিব কহে বৃদ্ধাবন দাসে॥

প্রকৃতই যথন সন্ন্যাস লইয়া প্রভু রাঢ়দেশে চারিদিন ভ্রমণ করিয়া নিতাই কর্ত্ব শান্তিপুর আনীত হইলেন, তথন নদীয়া মহয়শৃত্য হইল। যথা মুরারির পদ—

চলিল নদের লোক গৌরান্ধ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিল পশ্চাতে॥
হা গৌরান্ধ হা গৌরান্ধ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে তৃঃখে॥
গৌরান্ধ বিহনে ছিল, জিয়স্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
দেখিতে গৌরান্ধ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সবে হয়ে উর্জন্মাস।
হইল পুরুষশৃত্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে চলে তুঃখিয়া মুরারি॥

অতএব পদক্রা ম্বারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস লওয়া অবধি প্রভূ ঘোর অচেতন ছিলেন। পাঁচদিনের দিন শান্তিপুর আসিয়া তাঁহার সহজ জ্ঞান হইল। তথন যেন জানিতে পারিলেন যে, তিনি মনের আবেগে সন্মাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মৃথ দেখিয়া তাঁহার হাদ্য বিদীর্ণ হইতে লাগিল। জননী কেন, সকলই যেন মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ-মাতা, যুবতী-ভার্যা ও সংসারের সমৃদ্য় হুণ ত্যাগ করিয়া, ছংখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া, ঘরের বাহির হইয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তগণ সান্ধনা করিবেন তাহাই উচিত। কিন্তু তাহা হইল না, তিনিই ভক্তগণকে সান্ধনা করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিদনে, কাহাকে চ্ছনে, কাহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংকল্প করিলেন, প্রভুকে ছাড়িবেন না। তাঁহারা না সকলে এক দিকে? তাঁহার মা না তাঁহাদের সহায়? যেমন প্রীকৃষ্ণ মথুরা যাইবার সময় গোপীরা তাঁহাকে আগুলিয়া কান্দিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে, সমস্ত লোক তাঁহার পথ আগুলিয়া চীংকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মন্ত্রেয়ের সাধ্য নয়; তিনি অবিচলিত চিত্তে চলিলেন। কিন্তু অদ্বৈত যথন বড় অধীর হইলেন, তথন প্রভু একটু ফাঁপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী, ভারতী ও অবৈত এই তিনজনকে পিতার আয় সম্মান করিতেন। স্তরাং শ্রীঅবৈত অধীর হইলে, প্রভু গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। যথা—

অবৈত-বিলাপে প্রভূ হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে করে জল॥
কহেন "অবৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরপে ভূবনের লোক পাইবে নিস্তার॥
প্রাক্কত-লোকের ত্যায় শোক কেন কর।
সঙ্গে সদা আছি আমি এ বিশ্বাস কর॥"

# প্রভূ-বাক্যে অবৈত পাইলা পরিতোষ। জয় গৌরাঙ্গের জয় কছে বাস্তংঘায়॥

বাস্ত্রঘোষ সেথানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অক্যান্ত পদে জানা যায়! অতএব প্রভু অদ্বৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায়। বলিলেন, "তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন ? জীব কি উদ্ধার হইবে না ? তুমি কি এই অবতারটা বিফল করিবে ? নীলাচলে না গেলে আমার দব কার্য্য নষ্ট হইবে। তুমি ত নিজেই এ থেলা পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ ? আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই।" পূর্বের বলিয়াছি প্রভূ সহজ অবস্থায় কথনও স্বীকার করিতেন না যে, তিনি অবতার। আবার ইহাও বলিয়াছি যে, ষথন নিজজনের সঙ্গে থাকিতেন, তথন কথন কথন স্পষ্ট করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতেন; যেমন উপরে ভক্তগণ সম্মুথে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন,—নীলাচলে না গেলে তিনি যে জন্ম আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না: আর অহৈত তথন সব কথা স্মরণ করিয়া শান্ত হইলেন। বহিরক্ষ লোকের নিকট প্রভ বলিয়াছেন—"কি কাজ সন্ন্যাদে মোর প্রেম প্রয়োজন। যথন সন্ন্যাস লইত্ব ছন্ন হলে। মন॥" কিন্তু নিজজনের নিকট বলিতেছেন. সন্ন্যাস করার সময় তাঁহার মতিচ্চম হয় নাই। তাঁহার সন্মাসের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, কেবল জীব-উদ্ধার।

প্রভু শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবনে যাইতে নীলাচলে গমন করিলেন, কেন? বৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণ ছুটিয়াছে বলিয়াছেন, সন্ন্যাস করিয়া "কোথা বৃন্দাবন" কোথা বৃন্দাবন" বলিয়া চারি দিবস কেবল ছুটাছুটী করিলেন। যম্নায় স্নান করিতেছেন ভাবিয়া স্বরধুনীতে ঝাঁপ দিলেন; আরি সেথান হইতে শ্রীমহৈত তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। কিন্তু যথন শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তথন নীলাচলে চলিলেন, বৃন্দাবনের কথা

আর মুখেও আনিলেননা। ইহার মানে কি ? কথা এই, প্রভু ভক্তভাবে রন্দাবন ছুটিলেন। কিন্তু ভক্তকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রভুর আর একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল,—দেটা জীব উদ্ধার করা। তথন রন্দাবনে গেলে তাহা হইত না। তাঁহার বাদের একমাত্র উপযুক্ত স্থান তথন নীলাচল, তাই নীলাচলে চলিলেন ও রন্দাবন ভূলিলেন। কারণ শ্রীরন্দাবনে তথন গমন করিলে সকল কার্য্য সফল হইত না কেন, তাহা বলিতেছি। প্রথমত রন্দাবন তথন জনশৃত্য, দ্বিতীয় উহা আগ্রার অর্থাৎ মুসলমান-সমাটের রাজধানীর নিকট। সেধানে তথন নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার, কি তাহাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার সন্তাবনা হইত না। তথন নীলাচল ভারতের একটা প্রধান তীর্যস্থান এবং উহা হিন্দুরাজার অর্থানে ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার লীলার সহায় জন্য সার্বভৌম ও রামানন্দ রায়কে প্রয়োজন। সার্বভৌম পণ্ডিতগণের প্রধান, তাঁহার দর্পচূর্ণ না করিলে পড়ুয়া পণ্ডিতগণের শ্রন্ধার পাত্র হইতে পারিবেন না, আর রামানন্দকে কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন।

বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ঘুরিয়া প্রভু আবার একেবারে গৌড়ে উপস্থিত হইলেন। সেথানে রূপ সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া নীলাচলে ফিরিলেন। স্থুতরাং বৃন্দাবন যাওয়া একটি উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপ সনাতনকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করা। এই রূপে যদিচ প্রভু সর্বাদ। বিহ্বল থাকিতেন, তবু উদ্দেশ্য সব ঠিক ছিল।

প্রভূ কোন পথে নীলাচল গমন করেন তাহা লইয়া গওগোল ছিল, কারণ লীলা-গ্রন্থে যে পথের কথা আছে, তাহা এখন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ ভাগিরথী পূর্বের যে পথে সাগরে মিলিত হন, পরে সে শিখ পরিত্যাগ করিয়া অন্ত পথ অবলম্বন করেন। সার্বাচরণ মিত্র মহাশম্ম পরে সাবেক পথ আবিন্ধার করেন। \* বাঁহারা এই পথের গতি উত্তমরপে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সারদাবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন।
কথা কি, প্রভূ যথন রামচন্দ্র থাঁয়ের সাহায্যে নীলাচলে গমন করেন,
তথন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারিতেন না। কারণ সে পথ
একপ্রকার সমৃদ্র দিয়া। আবার উহা তথন সৈত্য কর্তৃক রক্ষিত ও দম্যা
কর্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা প্রভূকে পাঠাইবেন। তিনিই
অধিকারী, আর তাঁহার অসীম ক্ষমতা; তাই তিনি প্রভূকে ঐ পথে
পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রভূর এই লীলা-খেলা যে পূর্ব্বে পাতান
হয়েছিল তাহার এক প্রধান প্রমাণ, তাঁহার নীলাচলে গমন। তথন
যুদ্ধের নিমিত্ত এই পথ বন্ধ বলিয়া কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল না।
কিন্তু প্রভূর ইচ্ছায় স্বয়ং অধিকারী জ্যাসিয়া উপস্থিত হইলেন, কারণ
তিনিই কেবল প্রভূকে পাঠাইতে পারিতেন।

প্রভূ মন্দিরের নিকট যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, "হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমি আগে যাই।" পূর্ব্বে ভক্তগণের মনে মহা ভয় ছিল যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভূ আদৌ নীলাচলে যাইতে পারিবেন না। আবার মন্দিরের নিকট যাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীজগন্নাথের দর্শন লাভ কি প্রকারে হইবে, কারণ তথন যাত্রীদিগের পক্ষে উহা বড় কঠিন ছিল। যথা পদ,—
"কলহ করিয়া ছলা, আগে প্রভূ চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায়।"

রহস্তের বিষয়, ভক্তগণ কথায় কথায় ভূলিয়া যাইতেন যে প্রভূ কি

<sup>\*</sup> গোবিদের কড়চার প্রথম করেক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্পনাদেবীর স্ষষ্ট। তাই তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তাহা যদি হয় তবে আমাদের যতগুলি লীলা-গ্রস্থ আছে সম্দর ফেলিরা দিতে হয়। গোবিদের কড়চার প্রথম করেক পৃষ্ঠা যে কল্পিড, তাহা "গোবিদ্দদাসের কড়চা রহস্ত" নামক গ্রন্থে প্রমাণ করা হইরাছে।

বস্তু; তাঁহার। সর্বাদা তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন।
পূর্বে বলিয়াছি যে, ভগবানের সঙ্গ অধিকক্ষণ করা যায় না। স্থতরাং
জ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্, এ কথা সর্বাদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গ
করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভু কিরূপে শ্রীমৃর্ট্টি দর্শন করিবেন, ও
পড়ুয়াগণের স্কন্ধে চড়িয়া (স্মরণ থাকে যেন, প্রভূর এই নিয়ম ছিল যে,
যথন কোন নৃতন স্থানে উদয় হইতেন তথন হরিনামের সহিত হইতেন)
হরিনামের সহিত সার্বভোমের বাড়ী যাইবেন, এই সমৃদয় পূর্বে স্থির
করিয়া রাথিয়াছিলেন। তাই প্রভু কলহ-ছলা করিয়া অগ্রে গেলেন।
ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না।

সার্বভৌমকে রূপা করিবার নিমিত্ত প্রভ্র কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে থাকিতে হইল। যে মাত্র এই কার্য্য শেষ হইল, অমনি তিনি দক্ষিণ দেশে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দক্ষিণে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি ?" প্রভ্ বলিলেন, "দাদা বিশ্বরূপকে অস্বেষণ করা।" প্রভ্র দক্ষিণদেশে যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য জীব উদ্ধার করা, বিশ্বরূপের অন্সন্ধান একটা ছল মাত্র। কারণ তিনি জানিতেন যে, ইহার বহু পূর্ব্বে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। যদি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন।

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া নৃতন এক মৃর্টি ধরিলেন। তিনি জীবের হাদয়
দ্রব করিবেন বলিয়া সন্ত্যাস লইলেন। এত দিন তিনি নিজজনের মধ্যে
ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন।
তাঁহাদের নিকট প্রভু কোন কঠোর করিলে তাঁহারা প্রাণে মরিতেন।
এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা
প্রভুর নাম পর্যন্তও শুনে নাই। স্কৃতরাং তিনি ত্বংখ লইলে তাহা নিবারণ
করে, কি সহামুভূতি দেখায়, এমন লোক আর কেহ তাঁহার সহিত রহিল

না। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীনিতাই কি অপর কাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই। যাহাকে লইলেন, তিনি প্রভুর সঙ্গে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করেন না। এইরূপ সঙ্গী লইয়া ও সম্বলহীন অবস্থায় প্রভু আলালনাথ ত্যাগ করিলেন। অমনি ছই আজারুলম্বিত বাহু উদ্ধে তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন। আপনি পবিত্র হইব বলিয়া সেই শ্লোকটি আবার বলিতেছি। যথা—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৈ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৈ॥
কাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশ্ব কৃষ্ণ কেশ্ব কৃষ্ণ কেশ্ব পাহিমাং॥"

প্রভূ আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন।
তাই দেখাইলেন যে, যথন বিপদ সম্ভব, তথন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরপে
লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, "রুফ রক্ষমাং," কি "রুফ পাহিমাং,"
বলিয়া আর সে এরপ ঐকান্তিক ভাবে যে,—যে শুনিতেছে তাহারই মনে
হইতেছে যে, রুফ যেন তাহার সম্মুখে। সে আরও ব্ঝিতেছে যে, এরপ প্রাণভরা ডাক উপেক্ষা করিতে রুফ কখনই পারিবেন না। বস্তুতঃ প্রভূ আপনাকে বিপদ-সাগরে লইয়া চলিলেন। চিরদিন তিনি অশ্র দ্বারা রক্ষিত, যেহেতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল। দিবানিশি শত শত লোক তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। অন্ত তিনি বিদেশে একা। সে দেশ জানেন না, সেখানকার কাহাকেও জানেন না, সে দেশের ভাষা পর্যন্ত জানেন না, বিশেষত সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্রও নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দিভাষা অনেকটা সংস্কৃত ও বাংলার মত, কিন্তু দক্ষিণ

তিনি কোথ। যাইতেছেন তাহা কেহ জানে না; এমন কি তিনি যেন

আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন, না—যেখানে ক্লফ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন ! রাত্রি হইল, একটী বৃক্ষতলে বৃক্ষ হেলান দিয়া বৰ্দিলেন। প্রভাত হইল আবার চলিতে লাগিলেন। কি আহার করিবেন, আর কোথা আহার পাইবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন চিস্তা নাই। এদিকে প্রভু বিভার ভাবে মুহুমূহ ডাকিতেছেন,—"কৃষ্ণ পাহিমাং!" ক্লম্ম করেন কি. কাজেই তাঁহার আহার যোগাইতে হইতেছে. তিনি না যোগাইলে আর কে যোগাইবে ? না যোগাইলে, গীতায় রুষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা যে বিফল হয়। সম্মুখে ব্যাঘ্র পড়িন্দ, প্রভ লক্ষ্যও করিলেন না। কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে "কৃষ্ণ রক্ষমাং" বলিয়া, আপনার রক্ষার দায় ক্রফের ঘাডে চাপাইলেন। প্রভ পাছে মুর্চ্ছিত হইয়া আছাড় থা'ন, সেইজন্ম নিতাই, অদৈত, নরহরি, স্বরূপ প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্ব্ধদা তুই বাহু প্রসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। এখন তিনি শত আছাড় খাইলেও তাঁহাকে রক্ষা করে, এমন কেহ নাই। প্রভু কর্মক্ষেত্রে বাস্থদেবকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাবরী-তীরে রামরায়ের নিকটে আসিলেন, এবং সেখানে অন্তত সাধ্যসাধন-নির্ণয়রূপ বিচার উঠাইলেন। এ সমুদয় লীলা তৃতীয় থণ্ডে পাইবেন। প্রভু সেখান হইতে বিদায় হইবার সময় রামরায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোনাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইব।" দক্ষিণ দেশে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিতে হুইবে বলিয়া, প্রভু সে দেশে অসীম-শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজনকে আলিঙ্গন করিলেন. করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। সে ব্যক্তি এরপ শক্তি পাইলেন যে, তিনিও শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। আবার তিনি যাঁহাদিগকে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তাঁহারাও শক্তিসঞ্চার করিবার শক্তি

পাইলেন। এইরপে প্রভূ এক একজনকে আলিঙ্গন করিয়া দেশকে দেশ ভক্তিতে ভাসাইতে লাগিলেন। এ কথা বিস্তার করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভূব দক্ষিণদেশের লীলা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি। এখন উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি। কাজেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে এক কথা তুইবার বলিতে হইতেছে। বোধ হয়, পাঠক সে নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন।

## তৃতীয় অধ্যায়

## দক্ষিণে গমন

কি করিব কোপা যাবো কি কর্ত্তবা মোর।
এক বছর গেল পছঁ আর বছর এলো।
নব অমুরাগ-কালে পামু কিছু হথ।
চূরনী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে।
এই ত কাগুনে তোমা সনে পরিচয়।
কি দেখিমু কি শুনিমু নাহি মনে হয়।
পামু নব জন্ম, দেখি সব হুগময়।
একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোসর।
হিয়া আশাশৃশু ছিল, ভুবন আশার।
তোমা কথা শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া।
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ।
এথানে থাকিয়া আমি কি কাজ করিব।
বলরামের মনে বিদ্ধি আছে এই শেল।

না জানিয়া বদে ছিন্ন চাই মুথ তোর।
আশাপণ চেয়ে চেয়ে আঁথি আন্ধা হলো।
দে সব স্থানিয়া এবে বিদরয়ে বৃক।
বান্ধা ঘাটে বদে ছিন্ন একলা বিকালে।
ভূলিলাম দেহ গেহ তোমার চিন্তায়॥
দেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময়।
রমেতে প্রিল চিন্ত-নীরস হলয়॥
রমে ডগমগ তন্ন আনন্দে বিভোর।
পহিলা জানিন্ন তুমি আছহ আমার।
হথের তরকে চলি ভাসিয়া ভাসিয়া।
আমারে না নিয়া গেলে করি তোমা সাধ।
হেন শক্তি নাই লীলা আবার লিধিব।
তুমি কি পরম-বন্ত জীবে না জানিল।

প্রভু দক্ষিণে এরপ কঠিন জীবসকল পাইলেন, যাহাদের উদ্ধার করিতে নব নব পদ্বা অবলম্বন করিতে হইল। প্রভু পথে যাইতে ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন। দেখেন, সেখানে শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস করে তাহা নয়, দেখানকার রাজাও বৌদ্ধ। আমাদের হিন্দুশান্ত্র মতে বৌদ্ধগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে নাই, ভাহাদের সহিত কথা কহিতে নাই, তাহাদের মুথ দর্শনও করিতে নাই। কিন্তু প্রভুর সে মত নয়, তাহা আপনারা বেশ বুঝিতে পারেন। তাঁহার মত এই যে,—যে যত অধিক পতিত, দে তত অধিক কুপাপাত্র। প্রভ চিরদিন তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছেন, এবং কর্তুব্যেও তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল, এবং তাঁহাকে ইহাতে অনিচ্ছক না দেখিয়। মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একজন পদস্ত হিন্দকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহার৷ অতিশয় আনন্দিত হুইল। শেষে রাজা স্বয়ং এবং বৌদ্ধগণের কর্তা রাম্গিরি সেই বিচারে যোগ দিলেন। প্রভু সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিবা মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহা দেখিয়া রামগিরির অঙ্গ আনন্দে পুলকাবৃত হইল। অমনি প্রভু বলিলেন, "হে ভক্তবর! তোমার সহিত কি তর্ক করিব 😢 তুমি পর্ম ক্লপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও।" প্রভু বলিলেন—"হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন। মাথার ঠাকুর দে এই ত কথন॥" ইহ। শুনিয়া রামগিরি অতিশয় বিচলিত হইলেন। যথা—"শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিরি রায়। অমনি আছাড় থাঞা পড়িল ধরায়॥" তারপয় প্রভুর চরণ ধরিয়া রামগিরি ্বলিলেন,—"সর্বজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল। দয়া করি রাঙ্গা পায় দেহ মোরে স্থল।" মনে করুন ইহারা মহাপণ্ডিত লোক। পাণ্ডিতৈ। র আশ্রম লইলে ইহাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা কথনই সহজ হইত না,

কেবল কচকচি বাধিয়া যাইত। কিন্তু প্রভু দে পথে না যাইয়া, ভগবানের মাধুর্যাক্রপ যে মধু তাহার একবিন্দু তাঁহার বদনে দিলেন, আর অমনি রামিগিরি ধরা পড়িলেন। যিনি যত বড় নাস্তিক হউন, সকলের হাদয়েই ভক্তির বীজ আছে। কোনজনে উহা একবার জাগরিত করিতে পারিলে তাহাদের নাস্তিকতা তর্বল হইয়া পড়ে। রামগিরি প্রভুর শ্রীপদে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ইহাতে—"পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ। রামগিরি পথে সব করিল গমন॥"

গোবিন্দের কড়চায় যে ত্রিমন্দ নগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামতে তাহাকে ত্রিমট বলা হইয়াছে। বৌদ্ধগণের সহিত প্রভুর বিচার উহাতে এইরূপে বর্ণিত আছে—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত বিজন-বনেতে।
প্রভু আগে উদ্গ্রাহ করি লাগিল বলিতে॥
যত্তপি অসম্ভাম্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি মিলিলা প্রভু তাদের উদ্ধারিতে॥

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া চুণ্ডিরাম-তীর্থ বিচার করিতে গেলেন। সেই স্থানের নিকট চুণ্ডিরামের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের যিনি গুরু, তিনি চুণ্ডিরাম থ্যাতি পাইয়া থাকেন। চুণ্ডিরাম এবং অক্যান্ত পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল শ্বৃতি পুরাণ অগণন॥
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মত বৈষ্ণব প্রভু কৈল দক্ষিণদেশ॥

গোবিন্দের করচায় ঢুগুরাম সম্বন্ধে এইরূপ আছে—
"অহংকারে দদা মত্ত পণ্ডিতাভিমানি।"

দর্ব-শাল্পে পণ্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের একমাত্র স্থথ বিচার করা ও প্রতিদ্বন্ধীকে পরাজয় করা। এই ইহাদের চরিত্র। প্রভূকে অতি উত্তম একটা স্বীকার পাইয়াছেন ভাবিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সম্মুথে বসিলেন। কিন্তু প্রভূর বদনপানে চাহিয়া এরপ বিচলিত হইলেন যে, তাঁহার মুথে বিচার করিবার স্পৃহা আর হইল না। প্রভূর বদন মলিন ও নয়ন করুণায় পূর্ণ দেখিয়া চুণ্ডিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পরে লুটাইয়া পড়িলেন। তথন—

প্রভু কহে শুন শুন চুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি ॥
জন্ধপত্র আমি লিথে দিব সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতক্স এবে তোমার সদনে ॥
বাণীর রূপায় তুমি পণ্ডিত গোসাঞি।
কার সাধ্য তর্কে শাস্ত্রে জিনে তব ঠাঞি॥
ক্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদাস্তদর্শন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো স্কুজন ॥
মূর্থ সন্ন্যাসী মূই কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকট হার মানি॥
আগেকার চুণ্ডি চেয়ে তুমি স্থপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য হয় ভূবন বিদিত॥

প্রভু করজোড়ে বলিলেন, "আমি মৃথ' সন্ন্যাসী, আমি তোমায় পারিব না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন করুন, আমি আপনাকে জয়পত্র লিথিয়া দিতেছি।" কিন্তু—"যাইতে নাহি চাহে চুণ্ডি, চারিদিকে চায়।", চুণ্ডিরাম গোলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে প্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। চুণ্ডিরামের চুণ্ডিরামন্ত গোল, তাঁহার আশ্রম গোল ও তাঁহার নাম হইল "হরিদাস"। ঢুগুরামের উদ্ধারের পূর্ব্বে শ্রীগোরাঙ্গ যে যে তীর্থ দর্শন করেন, তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:—

প্রভু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্বন তীর্থ দেখিলেন ও মহেশকে প্রণাম করিলেন; সম্দ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছুদ্র পশ্চিমে অহোবলের নৃসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, এবং সেখান হইতে সিদ্ধবট গেলেন। সেথানে এক পরমভক্ত বিপ্র দিবানিশি রামনাম জপিতেন, তাহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিলেন, করিয়া পরে সকলে দর্শনে গমন করিলেন। সেথান হইতে সিদ্ধিবটে ফিরিয়া সেই ব্রাহ্মণবাড়ী আবার আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল কঞ্চনাম জপিতেছেন। প্রভু ইহাতে হাস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? রামনাম ত্যাগ করিয়া এখন কৃষ্ণনাম ধরিয়াছ?" তাহাতে—"বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।"

প্রভূ দক্ষিণে যে সম্দায় অভূত কাণ্ড করেন, তাহা বর্ণনা করিবার অগ্রে তিনি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণদেশ উদ্ধার করেন, তাহার কিছু আভাস দিতে হইতেছে। প্রভূ রাধার ঋণ শোধ দিতে অর্থাং জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। স্বতরাং তাঁহার শুধু নদীয়া কি শ্রীক্ষেত্র, কি বৃন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহার সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে। তাই দক্ষিণাভিম্থে দৌড়িলেন, সময় অল্প, অতএব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। স্বতরাং মাঝে মাঝে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা, এক-জনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা বহু জনকে উদ্ধার করা।

ু ঐশবিক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রভু অন্ত উপায় অবলম্বন কবিতেন। যথা, তর্কে পরাজয় কবিয়া। তবে তাঁহার তর্কে এই গুণ ছিল যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ না কবিয়া ক্বতঞ্জ হইয়া অহুগত হইত। কাহাকে আপনার দৈত্যে, কাহাকে আপনার উদার্যে, কাহাকে আপনার মধুর চরিতে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা তুই একটা শ্লেষবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা একটা অতি বলবং যক্র ছিল, যাহা দ্বারা তিনি জীবকে মোহিত করিতেন,—অর্থাৎ "জীবে দয়া" ও "ভগবানে প্রেম" দেখাইয়া। তাঁহার উদার্যের কথা কি বলিব। তিনি এক গালে চপেটাঘাত খাইয়া অন্ত গাল ফিরাইয়া দিতেন না। সে তাঁহার পক্ষে দামাত্ত কথা। তবে কেহ এমত ব্যবহার করিলে তিনি তাহাকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিতেন। তিনি পরের তৃঃথ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তাঁহার আপনার জন্ত্য-পরাজয় বোধ ছিল না। সর্ববদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া অন্তকে মান দিতেন। যে যত অপরাধী, তাহাকে তিনি তত বেশী ক্রপা করিতেন। এই যে সমুদায় বলিলাম ইহা যে অত্যুক্তি নয়, তাহা তাঁহার কার্যা দেখিলে সকলেই স্বীকার করিবেন।

প্রভুদক্ষিণে যে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা শ্বরণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়। প্রভু মন্থায়ের দেহ ধারণ করিয়াছেন, স্কতরাং দেহ শহরল স্বভাবের নিয়মের অধীন। উপবাসে ও অনিদ্রায় দেহ শ্বীণ ও তুর্বল হয়, অধিক পথশ্রমেও কট্ট হয়। প্রভুর এ সম্লায় হইতেছে, তাহাতে হইয়াছে কি, না, সেই প্রকাণ্ড দেহ অস্থিচর্ম্মনার হইয়াছে, যেন চলিতে পারেন না, চলিতে অতিশয় কট হয়। সোণার অঙ্গ সর্বাল ধূলায় ধূসরিত। প্রভু সিদ্ধবটেশর গেলেন, যাইয়া সেথানকার শিবকে প্রণাম করিলেন। সে রাত্রি আর আহার জুটিল না। পর দিবস প্রাতে যাহা জুটিল তাহাই সেবা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, যেন কাহাকে অপ্রেক্ষা করিতেছেন।

পাঠককে বলিয়া রাখি, প্রভূব এরূপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে হইত

না। কারণ যথন যেখানে যাইতেন দেখানে অমনি লোকের কলরব ও হরিধননি হইত, এবং প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী ও রাশি-রাশি বস্ত্র প্রভৃতি দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে একটী লীলা করিবেন মনে আছে, তাই চুপে চুপে আসিয়া সামাশ্র অবস্থায় রহিলেন। ঠিক যেন একটী সামাশ্র সন্মাসী। সেখানে তীর্থরাম আসিলেন। তিনি সওদাগর, অভক্তে, খুব ধনবান। সেই সামাশ্র নবীন সন্মাসীকে দেখিয়া তাহার একটু আমোদ করিবার ইচ্ছা হইল। একে যৌবনমদে ও ধনমদে মন্ত, আবার চরিত্র অতি-মন্দ, স্বতরাং মন্দ কার্য্যেই আনন্দ। তাহার ইচ্ছা হইল যে নবীন সন্মাসীর ধর্ম নম্ভ করিবেন। আর সেই অভিপ্রামে ছইটী বেশ্রা আনিয়া উপস্থিত করিলেন; তাহাদের নাম—সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই। যথা—"সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্বাছয়।

প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥"

বেশাদিগের কি কি করিতে হইবে, তাহা তীর্থরাম তাহাদিগকে
শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর দেখানে যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে
বলিতেছেন যে, মজা দেখ, সয়্যাসীর যত ভারিভ্রি সব এখানে বাহির
হইবে। এখন বেশাগণের কাণ্ড শুরুন—"কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী, সত্যবাই
হাদে। সত্যবাই হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥"

প্রভূচ্প করিয়া বিদিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। তাহাতে সত্য একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। যেন অক্সমনস্ক হইয়া সে অঙ্গের আবরণ ফেলিয়া দিল। ঐরপ নির্লক্ষ ব্যবহার করিলে, প্রভূ তথন তাহার দিকে চাহিলেন। দে চাহনিতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল যে প্রভূব চক্ষ্ দিয়া কারুণ্যরস ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে! সেরপ দৃষ্টি সে আর কথনও দেখে নাই,—সে অতি পবিত্র। দেখিয়া ব্ঝিল যে ইহার বিকার নাই, যেন ইনি মন্ত্র্যা নহেন—দেবতা! প্রভূ তাহার

দিকে চাহিয়া আন্তে আন্তে বলিলেন, "কি মা, তুমি কি চাও ?" প্রভুর সেই দৃষ্টির পর যথন তিনি সত্যবাইকে "মা" বলিয়া ডাকিলেন, তথন বেশ্যার হাদয় হইতে বঙ্গরস দূরে পলাইল। সে কাঁপিতে লাগিল। লক্ষ্মীও বড় তয় পাইল। তাহারা প্রভুর ম্থ দেখিয়া বেশ ব্ঝিয়াছে যে— "কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।" আর কি কি দেখিল তাহা তাহারাই জানে। তখন সত্যবাই, যে লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক অপরাধী, একেবারে প্রভুর চরণে পড়িল।

তথন প্রভূ তটস্থ হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা, আমার চরণে পড়িয়া, "কেন অপরাধী কর আমারে জননি!" প্রভূ আর বলিতে পারিলেন না, কথাগুলি বলিয়াই অমনি "পড়িলা ধরণী।"

সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর॥
নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হ'রি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরারায়।
অঙ্গ হতে অদভূত গন্ধ বাহিরায়॥

তীর্থরাম সব দেখিতেছেন। প্রথমে সত্যকে যথন প্রভূমা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তথন প্রভূর মৃথ দেখিয়া, মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছিল। সয়্যাসীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরো করিত। তীর্থরামের তথন বেশ বোধ হইয়াছে য়ে, সয়্যাসী ত ভগু নয়, বরং বড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ য়ে উপায় তাহাই অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভূর চরণতলে পড়িয়া আশ্রয় লইলেন। কিন্তু প্রভূতখন একেবারে অচেতন। তীর্থ য়ে চরণে পড়িলেন তাহা তাঁহার গোচর হইল না, তাই ধনবান যুবক প্রভূর চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভু তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই অচেতন অবস্থায় প্রভু সত্যকে উঠাইলেন, আর তাহাকে বাহুতে ছাঁদিয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল, মুকুল মুরারিকে ডাকো।"

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহ্যজ্ঞান।
ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
আছাড়িয়া পড়ে, নাহি মানে কাঁটা থোঁচা।
ছিড়ে গেল কণ্ঠ হতে মালিকার গোচা॥
আর, পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।

তথন ষড়যন্ত্রকারী তিনজনে, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশাদ্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে। তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া, তথন অতি কঠিন যে, তাহারও দ্রব হইবার কথা। যাহারা সেথানে ছিলেন তাহারা তীর্থরামের কার্য্যকে ঘুণা করিয়া তাহার প্রতি কুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই জন্তে যথন অচেতন প্রভুর পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তথন তাহারা ভাবিতে লাগিলেন বেশ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাব তাহাদের বেশীক্ষণ রহিল না, তীর্থরামের কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তিনি অন্ত্রাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ধিকার দিতেছেন দেখিয়া, তাহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল।

এদিকে প্রভ্র ভাব শুরুন। প্রভ্ একটু পরে চৈতন্ত পাইলেন, এবং তীর্থরামকে উঠাইয়া অভিপ্রেমে গাঢ় আলিন্ধন করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভ্ এক গালে মার থাইলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষাও অধিক করিতেন, তাহার নিদর্শন পূর্ব্বে দেখুন। তীর্থরামকে গাঢ় আলিন্ধন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "প্রভ্ করেন কি, আমি অপবিত্র অস্পৃষ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করিলেন!" প্রভ্ উত্তরে বলিলেন—"পবিত্র হইন্থ আমি পরশি তোমারে।"

ঐশর্ষ্যে তীর্থরামের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল। কারণ স্বভাবতঃ তিনি ভিক্তিমান ব্যক্তি, তাই অন্তর্গামী প্রভূ তাহাকে রূপা করিবেন বলিয়া এত ভঙ্গী উঠাইলেন। তৎপরে প্রভূ তাহাকে কিছু উপদেশও দিলেন। যথন তীর্থরামের বিষয়ে একেবারে বিরক্তি হইল, তথন বিষয় ছাড়িলেন। তিনি উদাসীনের পথ অবলম্বন করিতেছেন শুনিয়া, তাহার অতি স্কন্দরী ভার্যা ক্মলকুমারী ছুটিয়া আইলেন, এবং পতির চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বাডী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না।" ইহাতে—

কমলে বলিলা তীর্থ, কর ধরি করে। বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥ নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি। বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥

তীর্থরাম আর বিষয়ে মৃশ্ধ হইলেন না; সেই হইতেই পথের ভিগারী হইলেন। তাহার পরে, আহারীয় দ্রব্যের সহিত—

কত লোকে কত বস্ত্ৰ আনি জুটাইল। কিন্তু এক খণ্ডও প্ৰাভূ হাতে না ছুইল॥

সেখান হইতে প্রভূ ননীশ্বর চলিলেন। পথে দশ ক্রোশ ব্যাপি জঙ্গল পার হইয়া প্রভূ ম্নানগর পাইলেন; কিন্তু নগরে প্রবেশ না করিয়া, উহার নিকটে একটা বৃক্ষতলে বিদিয়া তাঁহারা ছজনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় তুইটা নগরবাসী সেখানে আসিলেন এবং প্রভূকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার স্থায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন সন্ধ্যা হইতেছে। কিন্তুপে কে জানে, ইহার মধ্যে নগরে ধ্বনি হইয়াছে যে এক সন্ধ্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার অক্ষের তেজ আগুনের স্থায়। ইহা শুনিয়া নগরবাসী দলে দলে আসিতে লাগিল, এবং ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রভূ কিন্তু একেবারে নীরব। এত লোক যে একত্র লইয়া সন্মুখে দাড়াইয়া আছে, তাহা তিনি একেবারে লক্ষ্যই করিলেন না। সকলে তথন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "স্বামী নগরে চলুন।" কিন্তু

"প্রেমে মত্ত মোর প্রভু শুনে নাহি কথা।"

এই যে সেই স্থান লোকারণ্য হইল, প্রভু কি কোন চর পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া ছিলেন ? ডাকাইলেই বা তাহারা আদিবে কেন ? লোক আইল কেন, না—প্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে। ক্রমে যথন কলরব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তথন প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না—

"অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিলা।"

তথন সম্দায় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।
এবং সেই বৃক্ষতল শ্রীবাসের আদিনায় পরিণত হইল। এইরপে সমস্ত লোকে সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভূর,সঙ্গে নৃত্য করিয়া কাটাইল। প্রভাত হইলে প্রভূ চলিলেন, আর সেই সকল লোক প্রভূকে থাকিতে মহা জিদ করিতে লাগিল। কিন্তু—"প্রভূ মোর কোন উপরোধ না শুনিল।"

সেই সময় এক ভিথারী রমণী প্রভুর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা মাগিল। সে ভক্তি-ভিক্ষা নয়, অন্ধ-বত্ত্বের ভিক্ষা, যাহা প্রভুর দিবার শক্তি ছিল না। দরিজ রমণীর পরিধান জীর্ণবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ। কিন্তু দারিজ্যের নিমিত্ত এরপ জ্ঞানশৃত্ত স্বার্থপর নীচ হইবাছে যে, যদিও দেখিতেছে প্রভু একজন কাঙ্গাল সন্মাসী, তাঁহার দিবার কিছু নাই, তবু তাঁহার কাছে হাত পাতিতে ছাড়িল না। আমরা হইলে তাহাকে দ্র-দ্র করিতাম, কিন্তু প্রভু আমার তাহা করিলেন না। তাঁহার দ্যা ২ইল, কিন্তু আপনার ত কপদ্দক মাত্র নাই, দিবেন কি? তাই প্রভু ইমং হাসিয়া মৃত্যাবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন। ইহাতে—

মৃত্যাবাদী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া।
রাশি রাশি অন্ন বন্ধ দিলেক আনিয়া॥
সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়।
দে কারণে রাশি রাশি আনিয়া জোগায়॥
সকলে ব্যাকুল বন্ধ প্রভূ হস্তে দিতে।
গণ্ডগোল দেখি প্রভূ লাগিল হাসিতে॥

সকলেই প্রভুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছে, "আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য, ইহা আগে গ্রহণ কর।" প্রভূ বলিলেন, "আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, আমার তো কাপড় পরিতে নাই, আর একমৃষ্টি অন্ন পাইলে আমার যথেষ্ট। তোমরা এত অন্ন দিলে আমি লইয়া বাইব কিরপে? এক কাজ কর, আমি ভিক্ষা পাইলাম, আমি আশীর্কাদ করিতেছি ভগবান ভোমাদের ভাল করিবেন। তোমরা এই সমুদায় অন্নবস্ত্র এই তুঃখিনীকে দাও।" তাহারা তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তথন প্রভু ক্রত চলিলেন। বহুতর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত চলিল, কিন্তু প্রভু কাহারও কথা শুনিলেন না। প্রদিন তুই প্রহরে বেছটনগরে পৌছিলেন।

পূর্বাদিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই, পরদিবস তুই প্রহর পর্যান্ত হাঁটিলেন, কাজেই প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ এইরূপে কঠোর জীবন-যাপনে তুর্বল হইতেছে। বেক্ষটনগরে প্রভু তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতিবড় একজন বেদান্ত-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, "আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পণ্ডিত।" কিন্তু পণ্ডিত ছাড়েন না। তথন প্রভু তাহার সহিত ব্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

তাহার তত্ত্তল যে সারহীন ইহা সেই ব্যঙ্গতে বুঝা ঘাইতে লাগিল।
প্রভু রহস্ত করিতেছেন, আবার হাস্তও করিতেছেন। যদিও প্রভু ব্যঙ্গছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহাতেই নিক্তর হইতে
লাগিলেন। শেষে এই পণ্ডিত,—ইনি সন্মাদী, নাম রামানন্দ স্বামী,—
প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার সকল
শিল্ম হরিনাম লইলেন। কাজেই—

"মাতিল নগর পল্লী বালক বালিকা। কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা॥"

শ্রীচরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন—

মহাপ্রভূ চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভূজ বিষ্ণু দেখি বেংকটায়ে চলে ॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন 
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥
, স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয়।
পানানৃসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥

পানানুসিংহে আসিবার পূর্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা করেন। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে, সেটী আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে, বৌদ্ধগণ বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পতিত করিবার ও কট দিবার নিমিন্ত একটী ষড়যন্থ করিল। তাহারা একথানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থালি আনিয়া প্রভুকে বলিল, "ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন্।" প্রসাদ লইতে প্রভু হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই সময় একটী পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ঐ পালি লইয়া উড়িল, পরে উহা এরূপ ভাবে ত্যাগ করিল যে, উহা তের্চা হইয়া বৌদ্ধগণের যে আচার্য্য তাহার মাথায় পড়িল। তাহাতে তাহার

মাথা কাটিয়া গেল ও আচার্য্য মৃচ্ছিত হইয়া পড়িল। তথন বৌদ্ধগণ প্রভুর শরণ লইল। প্রভু বলিলেন, তোমরা কীর্ত্তন কর, তাহা হইলে উনি বাঁচিবেন। এইরূপে সকলে বৈঞ্ব হইল।

কিন্তু এ কাহিনী আমবা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ প্রভুর লীলায় এরপ অলৌকিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুঝা যায় এরপ দৈববলের সহায়তা গ্রহণ করা প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। বিশেষতঃ এ অবতারে দণ্ড নাই, দৈব-বল প্রয়োগ নাই, ভয়-প্রদর্শন নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই যে বৌদ্ধগণ প্রভুর সহিত বিচার প্রার্থনা করে, প্রভু কোন কথা না বলিয়া কেবল "রুফ রুফ" বলিয়া ডাকিতে থাকেন, পরে ভাবে উন্মন্ত হন। বৌদ্ধগণ সেই তরক্ষে পড়িয়া গেল এবং প্রভুর <sup>\*</sup>চরণে আশ্রয় লইল। তাহাদের সেই মুহুর্ত্তের বৈষ্ণবতা দেখিয়া প্রভু পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। "পক্ষিচঞ্চাত ভাণ্ডে মন্তক ভঙ্গ হওয়ায় বৌদ্ধগণ বশীভূত হইলেন," ইহা অপেক্ষা, প্রভু তাহাদিগের হৃদয় বিগলিত করিয়া ভক্তিদান করিলেন, এরপ প্রথা প্রভুর যে অনুমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। প্রভু তিন দিবস বেশ্বটনগরে ছিলেন, থাকিয়া নগরবাদীদিগকে হরিনামে উন্মত্ত করিলেন। সেই সময় প্রভু শুনিলেন যে নিকটে বগুলার বন আছে, দেখানে দম্যু পন্থভীল বাদ করে। দে পথিক পাইলে তাহাকে সর্বস্বাস্ত এবং কথন কথন বধ করে। প্রভু শুনিবামাত্র সেথানে চলিলেন। তথন নগরের প্রধান লোক সকল প্রভৃকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে,—"পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা কিছু বুঝিবে না. আপনার অনিষ্ট করিতে পারে। আপনার সেখানে যাওয়া বিবেচনা সিদ্ধ নয়।" কিন্তু প্রভূ কাহারও নিষেধ শুনিলেন না, সেই বনপানে

চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে, তাহার যে সম্পত্তি—বহির্কাস, কৌপীন, করোয়া ও ওড়ম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভূ সেথানে তিন রাত্রি বাস করিলেন, এবং ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন,—"তুমিই প্রকৃত সাধু। সাধুগণ বনে থাকেন, তুমিও বনে থাক। সাধুগণের সংসার কি পুত্র কন্যা নাই, তোমারও তাহা নাই। অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।" পছভীল প্রভূর কথা শুনিল, প্রভূর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভক্তিপূর্বক তাহাকে প্রণাম করিল। প্রভূ তথন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পছভীলের ভক্তি উথলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যে আরম্ভ করিল, শেষে সম্দায় দস্যুগণ সেই নৃত্যে যোগ দিল।

দেই দিন হইতে পম্ব পরিল কৌপীন। হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥

লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি॥ হরিনামে মন্ত হয়ে যত দস্কাগণ। সেই বন করিলেক আনন্দ-কানন॥

দস্থ্য দমনের এই এক নৃতন পদ্ধতি ফল কথা, প্রভু চিরদিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে স্থপথে লইয়া গিয়াছেন। "পক্ষী থালি লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথা ভালিয়া দিল," এইরপে ভাবে ছপ্ত দমন তাঁহার অন্থমোদিত নয়। যথন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তথন পাছে প্রভু ক্রোধ করিয়া মাধাইকে শারীরিক দণ্ড করেন, সেই ভয়ে নিতাই বলিয়াছিলেন "প্রভু, যে অপরাধ করে তাহাকে যদি দণ্ড দিবা তবে রুপা কাহারে করিবা? প্রভু, আমি তোমায় শ্বরণ করাইয়া দিই যে, এ

অবতারে তোমার দণ্ড করিবার অধিকার নাই। তুমি না বারবার বলিয়াছ যে এ অবতারে দণ্ড দিবা না, কেবল রূপা করিবা।" প্রভূ কি ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন, তাহার সেই বর্ণনাটী অতি উপাদেয় বলিয়া, এখানে গোবিন্দের করচা হইতে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

পম্বভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া। চলে মোর ধর্মবীর আনন্দে ভাসিয়া॥ অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে। তব প্রভূ হরিনাম দেন ঘরে ঘরে॥ দে দেশের লোক সব করে কাইমাই। তথাপি বিলান নাম চৈত্ত গোঁদাই॥ কোন অভিলাষ নাই আমার প্রভুর। যথন যেথানে যান সামগ্রী প্রচুর॥ যেই জন প্রভুৱে দেখয়ে একবার। ছাডিয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার॥ এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর। ভক্তি-সাগরের বাঁধ কাটিল আবার ॥ উথলিয়া ভক্তি-সিন্ধু ডুবাইল দেশ। কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হৈল দরবেশ। विवक्त दिक्षव (कह दिना मिहेशान। আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গণে॥ এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর। গডাগড়ি দেন প্রভু হইয়া বিভোর॥ জড় সম কখন না থাকে বাহ্যজ্ঞান। পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান॥

আধ নীমিলিত চক্ষু যেন মৃতদেহ।

এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছে কেহ॥

কাটা থোঁচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।

কি ভাবে কথন মত্ত না পাই ভাবিয়া॥

ত্রিরাত্রি কাটিয়া গেল গাছের তলায়।

অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥

বহিছে হৃদয়ে দরদর অশ্রুণারা।

শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা॥

চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।

আতিথ্য করিল তবে আটা চুণা দিয়া॥

এ সমুদায় কেন ? না, জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন।
যাহারা এরপ উপক্বত হইতেছে, তাহারা জানিতেছে না যে তিনি কে ?
তৎপর সেখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে গিরীশ্ব মন্দিরে গমন করিলেন।
কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকশ্মা নির্মিত, আর শিবের বিগ্রহ স্বয়ং
ব্রহ্মা কর্ভৃক স্থাপিত। "বড় এক বিল্বর্ক্ষ আছে সেইখানে।

পোয়া পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে ॥"

এই মন্দিরের তিন দিক পর্বত কর্তৃক বেষ্টিত। এখানে একটি সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর মিলন হয়, যাহা শুনিলে বুঝা যায় যে শাস্ত্রে যে যোগীদিগের কথা বণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামাস্ত-সন্ন্যাসী ও ভগু-সন্ন্যাসী দেখিয়া-দেখিয়া এখন লোকে আর যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করিতে চাহে না। প্রভু এই মন্দিরে ছই দিবস কাটাইলেন,—কিন্ধপে না—প্রেমেতে বিভার হয়ে—"আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়েন ধরায়।

কভূ হাসি কভূ কান্না পাগলের প্রায়॥
দরদরে অশ্রু পড়ে ধারা অবিরত।"

ছই দিবদ এইরূপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভুর কাটিয়া গেল, মোটে চেতন হইল না। তিন দিনের দিন একটি জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড় হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ। তিনি আসিয়া আপন মনে শিবকে পূজা করিয়া, কাহারও সহিত কোন কথা না বলিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্বতোপরি গমন করিলেন। সন্ম্যাসীর দেহটী যেন একথানি "পোড়াকাঠ"। প্রভু যেই চেতন পাইলেন, তাঁহার সঙ্গী সাহস করিয়া প্রভুকে সেই সন্ম্যাসীর কথা বলিলেন। শুনিবামাত্র প্রভু সেই পর্বতোপরি চলিলেন। প্রভু সচরাচর এক দিনের অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এই নির্জ্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন বোধ হয় এই সন্ম্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠা করিবেন বলিয়া। প্রভু চলিলেন। ক্রমে পর্বতোপরি যাইয়া দেখেন যে সন্ম্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, একেবারে ধ্যানে মগ্ন, তাঁহার বাহ্মজ্ঞান মাত্র নাই।

প্রভু প্রথমে সন্ন্যাসীকে বিনয় করিয়া সংঘাধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তথন প্রভু দাঁড়াইয়া জোড়হন্তে তাঁহাকে স্তব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসী চক্ষ্ উন্মীলন করিলেন, করিয়া প্রভুর পানে চাহিলেন। চাহিয়া যেন অতি আনন্দের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। এই পোড়াকাষ্টের মুখে হাসি, ইহাও এক আশ্চর্য্য দৃষ্টা। কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে ? প্রভু বসিলেন। তথন সন্ন্যাসী বলিলেন, "এখানে আতিথ্য গ্রহণ করুন।" প্রভু কৃষ্ণকথা আরম্ভ করিলেন, এবং ভাবে বিভোর হইলেন,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুল্কিত হইল। এবং "চরণে চরণ বাদ্ধি পড়িল তথন॥"

প্রভূ সেই পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন—
কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
কধিরের ধারা কত পড়িল ধরায়॥

মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়। জড়ের সমান পড়ি রহে গোরারায়॥

সয়্যাসী তথন এক নৃতন জগৎ দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম শ্লোক
লইয়া কত কাণ্ড করেন, তাহা আপনারা জানেন। এই শ্লোকটীর
তাৎপর্য্য এই যে, যে সমুদায় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন
তাহারাও তুলসীর গন্ধে আরুপ্ত হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লোভ করেন।
এই তন্তটী পূর্ব্বে কেবল শ্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রভু তাহার সারত্ব
দেখাইলেন। এই সয়্যাসীটী আত্মারাম ও নির্গ্রি বটে। এখন
তুলসীর গন্ধ পাইয়া—

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দিতে লাগিল।
পোড়াকার্চ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস।
খুলিল জটার ভার বহিল নিখাস।
শাশ্রু বহি অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।
প্রেমে সেই পোড়াকার্চ ফুলিয়া উঠিল।

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। বাঁহারা মনের সমৃদায় কমনীয় ভাব নই করিয়া শুধু যোগ দারা আত্মার পরিবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা একা, তাঁহাদের সঙ্গী নাই; এমন কি. ভগবানও তাঁহাদের সঙ্গী নন। তাঁহারা আপনার আত্মার সহিত রমণ করেন। আর বাঁহারা অন্তরের কমনীয় ভাবগুলি বর্দ্ধন করিতে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গী জীব মাত্রেই এবং স্বয়ং ভগবান। তাঁহারা ক্রমে প্রেম লাভ করেন, ও শেষে প্রেমানন্দ ভোগ করেন। বাঁহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন, তাঁহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়া পড়িয়া থাকেন, কিন্তু প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত। বাঁহারা প্রেমানন্দ ভোগ করেন, জগং তাঁহাদের আর জগতের তাঁহারা,—ভগবান তাঁহাদের আর

তাঁহারা ভগবানের। তাঁহারা উভয় প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। প্রেমানন্দ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে তাহা জ্ঞানানন্দীরা অবগত নহেন।

এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর একবিন্দু প্রেমস্থবা আম্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু এই সন্ন্যাসী দ্বারা দেখাইলেন যে, যাহারা আত্মারাম ও গ্রন্থি-শৃত্তা, তাঁহারাও তুলসীর গন্ধতে লোভ করেন। পোড়াকার্চ এখন সরস হইল। রূপ-গর্বিতা স্ত্রী অহন্ধারে মৃত্তিকায় পা দেন না। কিন্তু তাঁহার রূপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্তি হয়। যদি তিনি দৈবাৎ প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন, তখন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন, আর তাঁহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাঁহার হদয়ের কমনীয় ভাবগুলি যাহা ভ্রথাইতেছিল তাহা আবার সঙ্গীব হইল, আর তাঁহার সৌন্দর্য্য-শক্তি বাড়িয়া উঠিল। সন্ন্যাসীরও ঠিক তাহাই হইল। তখন—

"ছটফট করিতে লাগিল সন্ন্যাসীবর। প্রভূরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর॥"

এই নিগ্রস্থি আত্মারাম সন্ন্যাসীবরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া, প্রভু জ্বতগতিতে ত্রিপদিনগরে গেলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরপে প্রভুর শ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন। প্রভু বেঙ্কট হইতে ত্রিপদী আসিয়া শ্রীরাম দর্শন করিলেন। পরে—

পানানরসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল॥
শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন।
বিষ্ণুকাঞ্চি আসি দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহুত করিল।
দিন মুই রহি লোকে ক্বশুভক্ত কৈল॥

ত্রিমল্ল দেখি গেল ত্রিকালহস্তি স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিল প্রণাম ॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দরশন।
রূদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিল গমন॥
খেতবরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর-শিব স্থানে গেলা গৌরহরি॥
শিয়ালী-ভৈরবীদেবী করি দরশন।
কাবেরী-তীরে আইল শচীর নন্দন॥

এখন উপরি-উক্ত তীর্থস্থান গুলিতে কি কি লীলা করিলেন বলিতেছি। বিপদী নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়া প্রভূ ধূলায় পড়িয়া গেলেন। সেথানে রামায়ংগণের বাস। সর্ব্বপ্রধান মথুরা-রামায়েত ভারি পণ্ডিত। তখনকার দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, সেই সময় দেশে পরমপণ্ডিতের ছড়াছড়ি ইইয়াছিল। পূর্ব্বে একস্থানে বলিয়াছি য়ে, য়খন ভারতবাসী বিভাচর্চা ও অধ্যাত্মচর্চা করিতে করিতে চরমসীমায় উপস্থিত হয়েন, প্রভূ সেই সময়ে আসিয়া উদয় ইইলেন। আমরা দেখিতে পাই য়ে, সে সময় কি বাঙ্গালা কি পশ্চিম, কি উত্তর কি দক্ষিণ, ভারতবর্ষের সকল স্থানেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকর্তৃক অলঙ্কত ইইয়াছিল, আর প্রায় সকলেই শঙ্করের জাদ্ম দ্বানা—হয় প্রত্যক্ষে নয় পরোক্ষে—চালিত ইইতেছিলেন। মথুরা—

"বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত।"

তিনি কাজেই প্রভুর নিকট যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন। বলিতেছেন—

> "মথ্রা ঠাকুর, আমি বিচার না জানি। তোমার নিকটে শতবার হারি মানি॥"

তিনি বলিতেছেন, "তুমি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্য তোমার নিকট দব তত্ত্ব নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না ? ইহাতে আমার উপকার হইবে, আর শ্রীরামচন্দ্রও তোমার উপর সম্ভষ্ট হইবেন। বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে ? শুদ্ধ তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরমভক্ত, তোমার জিগীধা শোভা পায় না। ইহা কেমন—না, য়েমন শুল্রবল্পে কালির দাগ। তুমি বরং কিছু ভগবৎ-কথা বল আমি শুনি।" শ্রীভগবানের নাম করিবামাত্র প্রভু আবিষ্ট হইলেন।

> "বলিতে বলিতে প্রভূ হরিবোল বলি। মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতুহলি॥ আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়। অচেতন হইল প্রভূ যেন জড়প্রায়॥"

সেই দক্ষে রামায়তগণ—"নাচিতে লাগিল দবে প্রভুরে বেড়িয়া"।

প্রভূ দেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়া চলিলেন। তথন মথ্রা আর তাঁহার পশ্চাং ছাড়েন না, তবে দেবার আর যুদ্ধ করিতে নয়। প্রভূ অনেক প্রবাধ দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এই ত্রিপদী সেই অবধি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ হইল। শেষে প্রভূ পানানরসিংহ গমন করিলেন। এই ঠাকুর প্রহ্লাদের প্রভূ। সেই ভাবে বিভোর হইয়া প্রভূ ঠাকুরকে তথ করিতে লাগিলেন। তথন নৃসিংহের অধিকারী মাধবেত ভূজা প্রভূর গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলেন, আর পূজারী ক্ষতগতিতে প্রসাদ আনিয়া প্রভূর সম্মুখে রাখিলেন। প্রভূ তাহার কণামাত্র লইয়া "বহুত্তব" করিলেন। তথ করিতে করিতে তাঁহার প্রাচক্ষ দিয়া অবিরত আনন্দধারা পড়িতে লাগিল। এথানকার প্রধান ভোগ—চিনিপানা, তাই ঠাকুরের নাম পানান্সিংহ। প্রভূ সেখান

হইতে শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি আইলেন। বিষ্ণুকাঞ্চির ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ। তাহার অধিকারী ভবভূতি, ইনি শেঠা,—যেমন ধনবান তেমনি ভক্ত। ইহারা সন্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিন্ত প্রত্যহ হুই মণ ক্ষীরের পায়েস হয়। তাঁহারা ভোগের নিমিন্ত বংসরে বহু সহস্র মৃদ্রা ব্যয় করেন। তাঁহার স্থীর সেবা আরো চমৎকার। তিনি প্রত্যহ সহস্তে মন্দির ধৌত করেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দূরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরিপট্রশিব।
সেথান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়। তার নীচে পক্ষতীর্থ, ভদ্রা-নদীর ধারে।
প্রভূ সেই নদীতে স্নান করিলেন, আর দেবা করিলেন—চাম্পি ফল। সে
ফল কিরূপ ? দেখানে বৃক্ষতলে প্রভূ ও ভূত্য রন্ধনী বঞ্চিলেন। সে রন্ধনী
প্রভূ এক লীলা করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় একটী
ব্যান্ত গর্জন করিতে করিতে তাঁহাদের আক্রমণ স্করিল। ইনি বোধ হয়
পক্ষগিরিতে বাস করিতেন। প্রভূ হাস্ত করিলেন, ও হরিধননি করিলেন।

"হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।

পিছাইয়া গেল এক বনে লক্ষ্য দিয়া॥"

সেথান হইতে পঞ্জোশ দ্বে বালতীর্থ। (চরিতায়ত বলেন "কেবল" তীর্থ)। এথানে বরাহদেবের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রভু পুলকিত ও দরদ্বিতধারা হইলেন।

"পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল। ৃ ফুলে ফুলে কান্দি প্রভূ আকুল হইল॥"

সেধান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণ সন্ধিতীর্থ, যেহেতু সেধানে নন্দী ও ভদ্রা ছই নদীর সঙ্গম। সেধানে সদানন্দপুরী বাস করেন। তিনি প্রভুর ভক্তি ছযিলেন, আর তিনি বড়-পণ্ডিত ও 'সোহহং—এই গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে তুলসীর গন্ধ শুকাইলেন। অমনি

তাঁহার "সদানন্দত্ব" ফুরাইয়া গেল,—তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফল কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পিঁপীড়া দংশন করিলে "বাবা-রে মা-রে" করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য জগতে কি কেহ আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রভু তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন য়ে, ভগবান্ অতি প্রকাণ্ড বস্তু, আর তিনি কীটাণু; কাজেই আপনি ভগবান্ না হইয়া ভগবান্কে ভজন করাই ভাল। সদানন্দ প্রভুর পায়ে ল্টাইয়া পড়িলেন। সেখান হইতে প্রভু চাঁইপল্লী তীর্থে গমন করিলেন। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামী অতি তেজ্স্বিনী একটি সয়্যাসিনী বিক্রবৃক্ষের তলায় বিসিয়া একেবারে ধ্যানস্থ। বয়স য়েন এক শত বংসর হইয়াছে। সেখানে শৃগালী বা শেয়ালী বিগ্রহ আছেন। অর্থাৎ এখানে শৃগাল পূজার বস্তু, তাহার নাম "শৃগালী-ভৈরবী"। প্রভু তাহার পর কাবেরী তীরে ও সেথান হইতে নাগর নগরে গমন করিলেন। এই কয়েকটী তীর্থে প্রভু কি কি লীলা করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে নাই।

নাগর নগরে বহুতর লোকের বাস। সেখানকার ঠাকুর রামলক্ষণ। প্রভু সেখানে তিন দিবস অনবরত নৃত্যগীত ও নামবিতরণ করেন। ইহাতে কি হইল, না—গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল। অধিকস্ত দশ জ্বোশ হইতে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রভুর প্রতাপ দেখিয়া সেখানকার একজন বান্ধণের ঈর্ষা হইল। সে আসিয়া প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। বলে, "ভূই ভণ্ড সন্মাসী, গ্রামের নির্বোধ লোককে ভূলাইতেছিস, তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব।" প্রভু যখন নদীয়ায় ছিলেন তখন প্রহারের ভয়ে সন্মাসী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি সন্মাসী হইয়াও নিস্তার পাইলেন না। তবে তিনি বান্ধণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন। আর সহাত্যে বলিলেন, "তুমি আমাকে 'মারিবে সে সোজা কথা, কিন্তু অংগ্র তোমার হরি বলিতে হইবে।" তখন গ্রামের লোক প্রেমে

উন্মন্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা কিরপে সহিবে ? তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে এইরপ উত্যোগ করিল। প্রভু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তথন সকল লোকে প্রভুর এরপ বশীভূত হইয়াছে যে, তাঁহার সামাগ্য ইচ্ছা তাহাদের কাছে ভগবত-আজ্ঞা স্বরপ অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন, "শুন দয়াময় ঠাকুর, এ সমৃদয় কাজ ভাল নয়, বরং হরি বল, বলিয়া অনন্ত স্থখ আহরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে ভক্ত, তাহার সন্দেহ নাই; তবে তোমার এরপ প্রবৃত্তি কেন ?—

"আমারে আঘাত কর তাতে তৃঃথ নাই। প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥"

সকলে দেখিল প্রভ্র কোধ নাই, কোন বিকার নাই, বরং যেন হৃদয়
দয়তে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বিনা অপরাধে তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করিল,
এমন কি অত্যে প্রভূকে রক্ষা না করিলে সতাই তাঁহাকে সে প্রহার
করিত। ইহাতে প্রভূ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। বরং পাছে অত্যে
বিপ্রকে প্রহার কি অপমান করে, এই জন্ম ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের
সহিত সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে মৃয়
হইল, কিছু সর্ব্বাপেক্ষা মৃয় হইল এই "দয়ময়" ঠাকুর। সে আর থাকিতে
পারিল না, "প্রভূ, রক্ষা-কর রক্ষা-কর, আমার একি তুর্মতি!" বলিয়া—

প্রভুর চরণতলে পড়িল ধরায়॥ এইরূপে ব্রান্ধণে ক্বতার্থ করিয়া। চলিলা চৈতগ্যদেব নাগর ছাড়িয়া॥

তথা হইতে সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরে গেলেন। যথা, চৈতন্ত চরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন—"শিয়ালি ভৈরবী দেবী করি দরশন। কাবেরী তীরে আইলা শচীর নন্দন॥

দেখানে গো-সমাজ শিব ও কুম্ভকর্ণের মাথার সরোবর দেখিয়া<u>.</u> প্রভ পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিলেন। তাঞ্জোর-নগরে ধলেশ্বর নামক এক ব্রান্ধণ রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দেবা করেন। তিনি সেই ঠাকুর-বাড়ীর আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বকুলবুক্ষতলে থাকেন, আরু অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সেথানে বাস করেন। গো-সমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধলেশ্বর প্রভূকে কুম্বকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, এই সবোবরটি কুম্ভকর্ণের মাথা, আর কিছু নয়। কুম্ভকর্ণ লক্ষায় মরেন, ভাহার অত বড় মাথা তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল? সেথান হইতে অতি স্থন্দর চণ্ডালু-পর্বত দেখা যায়। দেখিতে যেন একখানা স্থন্দর চিত্র। দেখানে বিস্তর গোফা আছে, আর উহাতে অনেক সন্ন্যাসী থাকিয়া তপস্থা করেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র পর্বতে লক্ষ লক্ষ গোফা ছিল ও এখনও আছে। তবে তখন দেখানে সন্ন্যাসীর। বাস করিতেন, এখন যে সমুদয় ব্যাঘ্র ভল্লকের বাসস্থান হইয়াছে। দক্ষিণদেশে মুসলমান উপদ্রব তথনও প্রবেশ করে নাই। কাজেই মুদলমানেরা আদিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, তাহা তথনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। এই যে প্রভূ চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন. আর সকল স্থানই সাধু-সন্ন্যাসী কর্তৃক অলঙ্কত। নিকটে একটি কৃত্র বনে স্থারেশ্বর নামক এক সন্ন্যাসী দশজন শিশু লইয়া বাস করেন। বনটা অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটা ঝরণার ঘারা শোভিত। সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরপ স্থন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে তাঁহাদের ভিক্ষা যোগাইয়া থাকে। পূর্বের ভারতবর্ষের সকল স্থানে এইরূপ আশ্রম ছিল। প্রভু সেখানে কয় দিন থাকিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটীকে প্রেমে উন্মন্ত করিলেন, শেষে সেই বৈকুণ্ঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মকোটে গেলেন। দেখানে অষ্টভুজা দেবী থাকেন। প্রভুকে দেখিতে বহুলোক আসিল। তাহাদের সহিত তুই এক কথা বলিতে বলিতে এক আশ্চর্য্য অলৌক্বিক ভাব হইল। প্রভূ হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবী যেন তুলিতে লাগিলেন, আর পূষ্পার্ক্টি হইতে লাগিল, এবং পদ্মগন্ধে সেই স্থান ভরিয়া গেল, যথা—

বালক যুবক সবে ক্ষেপিয়া উঠিল।
অপ্তভুজা দেবী যেন ছলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে।
সেইথানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচন্ধিতে॥

পশ্চাতে রমণীগণ ছিলেন, তাঁহারা সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি করিতে অর্থাৎ পরস্পারের গাত্তে ফেলিতে লাগিলেন।

এই সমৃদয় অলোকিক কাণ্ড হইতেছে ৮ সকলে যেনু আবেশিত, তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটা অন্ধ সাধু ব্রাহ্মণ ধীরে থীরে আসিয়া প্রভুর পদ-ছ্থানি জড়াইয়া ধরিলেন, এবং কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে জগদীশ্বর, রূপা কর।" প্রভু বলিলেন, "এখানে জগদীশ্বর কোথা? সম্মুথে জগদীশ্বরী আছেন বটে।" অন্ধ বলিলেন, "প্রভু, আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষ্ ভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার তোমার রূপ দেথিব।" প্রভু বলিলেন, "তোমার চর্মাচক্ষ্ নাই, তুমি কিরূপে দেথিবে? তবে জ্ঞান-চক্ষ্ ঘার। সম্দয় দেখিতে পার বটে।" কিন্ধ অন্ধ পা ছাড়েন না। তিনি শেষে বলিলেন, "তবে শুনিবে? আমি বহুকাল ভগবতীর আশ্রয়ে এই মন্দিরে পড়িয়া আছি। কল্য নিশিতে আমাকে ভগবতী স্বপ্রে দেখা দিয়া বলিয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ, আর তুমিই অগতির গতি। তাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীব তোমাকে দয়াময়' বলে। তুমি তোমার সেই দয়ার গুণে আমাকে তোমার রূপটি একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই না।" প্রভু অগ্রে যাহা

বলিয়াছেন, তাহাই আবার বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি দামান্ত মাত্র্য, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান, কারণ জীব্ধমাত্রের হৃদয়ে ভগবান্ বাস করেন। কিন্তু তৃমি আমাকে স্বয়ং ভপবান্ বলিয়া অপরাধী করিতেছ।"

অন্ধ বলিলেন, "ও সব কথা থাকুক; আমাকে তোমার রূপ দেখাও।" ইহাই বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তথন প্রভ অস্থির হইলেন। কারণ প্রভ বরাবর একটা বিষমে "দৌর্বল্যের" পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন. অর্থাৎ লোকের আর্ত্তি শুনিলে অন্তির হইতেন, লোকের আর্ত্তি দৈখিতে পারিতেন না। যাহাহউক পরে অন্ধের হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভ্র স্পর্ণ পাইবামাত্র অন্ধ শিহরিয়া উঠিলেন. আর তথনি নয়ন মেলিলেন এবং স্থির-নয়নে প্রভুর চক্রবদন নিরীক্ষণ করিলেন, এবং তাহার মুখ অতিশয় প্রফুল্ল হইল, আর অমনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাহার আর জ্ঞান হইল না, প্রভুকে দর্শন করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রভু সেই মৃতদেহ বেড়িয়া কীর্ত্তন ও নতা আরম্ভ করিলেন। তথন মহা কলরব হইল, প্রভ অমনি লোকের অগোচরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাই তথা হইতে ক্রতপদে ত্রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দক্ষিণে সমুদ্র হইতে একট দূরে। ইহা চণ্ডেশ্বর শিবের স্থান। সে মন্দিরে একবার ববম শব্দ করিলে একদণ্ডকাল পর্যান্ত প্রতিধ্বনিত হয়। আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিলবুক্ষ আছে. দেখানে অনেক শৈব পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহাদের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর অতিবৃদ্ধ ভর্গদেব বসিয়া ছিলেন। প্রভু উপস্থিত হইলে অমনি চিনিলেন। প্রভুর যশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে। ভর্মদেব তাঁহার অহুগত জনকে বলিতেছেন, "তোমরা চৈতক্তের কথা ভূনিয়াছ, বাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জ্পং

মাতাইতেছেন, তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া এ দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। যেমন শুনিয়াছি তাই বটে, এমন স্থন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমরা কি কখন দেখিয়াছ ?" প্রভু অগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, আর ভর্গ তাঁহাকে শুনাইয়া এই সব কথা বলিতেছেন। পরে বলিলেন, "ন। হবে কেন, উনি শ্রীক্লফের অবতার। এদ আমরা দকলে উহাকে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি প্রতিপ্রণাম করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিতেছেন, "ভর্গদেব, আপনি আমাকে বড় অপরাধী করিতেছেন। আমার নাম চৈতক্ত বটে, আমার বাডী বঙ্গদেশে নদীয়ায়। আমি অতি কুদ্র জীব।" তথন ভর্গ বলিতেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ, আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আদিয়াছ, আমার দঙ্গে লুকোচুরি ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনেছি, আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও। কি সৌভাগা। কি তোমার কপা।" ইহা বলিয়া ভর্গ ধূলায় লুষ্টিত হইতে লাগিলেন। প্রভু আর করেন কি,—সেগানে তাঁহার সাত দিন থাকিতে হুইল। সমুদয় শৈবগণকে মালাধারণ এবং ক্লফপ্রেমে উন্মত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে ছাড়িলেন। গে!বিন্দ তাঁহার কড়চায় বলিতেছেন যে, প্রভুকে দেখিবামাত্র যে লোকে আরুষ্ট হয়, তাহার অনেক কারণ ছিল।

যথা— আমার প্রভুৱ কথা কি কহিব আর ।
আশ্চর্য্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার ॥
দিনাস্তে সামান্ত ভোজন করে গোরারায় ।
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ যষ্টির প্রায় ॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর ।
তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার ॥
মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায় ।
অহেতৃক পদ্মগন্ধ সদা তার গায় ॥

যে জন তাঁহার প্রতি আঁথি মেলি চায়। তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায়॥

ভর্গদেব প্রভূব সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভূ অনেক বিনয় করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।
কাতর না হয় প্রভু ক্রফনাম দিতে॥
"ক্ষেপা হরিবোলা" বলে প্রভুকে সকলে।
থেপাইতে কত লোক হরিবোল বলে॥
হরি বলি কত লোক পিছু পিছু ধায়।
নাম শুনি প্রভু মোর ধূলি মাথে গায়॥
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়।
হরি হরি বলি সবে থেপাও উহায়॥
আরম্ভিল খেপাইতে সব শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন॥

বালকগণ প্রভুকে কিরপে হরি বলে খেপাইত পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি।
তাহারা প্রভুর নাম "থেপা হরিবোলা" দিয়াছিল। বালকগণ বলে "হরি
হরি বোল", আর পরষ্পর বলাবলি করে, "এই দেখ পাগল খেপে আর কি।"
প্রভু তাহাদের ভাব ব্রিয়া বিসিয়া গায়ে ধ্লা মাথেন, কখন নৃত্য করেন,
কখন ধ্লায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রভু যখন এই চপল ও সরল
বালকের আয় হয়েন, তখনই সর্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন।

সেথান হইতে প্রভু পঞ্চাশ-যোজন-ব্যাপী একটা মহাবনে প্রবেশ করিলেন। আহার কেবল বনফল, তাহারও অভাব ছিল না! তিন দিবস মহয়ের মৃথ দেখা গেল না, পরে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত দেখা ইইল। তথন সকলে একত্রে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই নগরে আমরা প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে পঁছছিলেন।

> সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর। প্রভূরে লইয়া গেল আপনার ঘর॥ প্রেমাবেশে নাচে প্রভূ ব্রাহ্মণের ঘরে।

তাহা দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অস্তরে॥

ইহার নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইহার পুত্র গোপাল ভট্ট, বুন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একজন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই বেন্ধট ভট্টের সহোদর. যাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ। গোপাল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ—এই তুইজনের অন্তত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একথানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিথিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে, প্রভূ বেষটের বাড়ীতে চাতৃশাশ্ত করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটী ভূল। প্রভূ বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করিয়া মাঘ মাদে প্রত্যাগমন করেন। যে বংসর গমন করেন, দেই বংসর যদি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে তিনি মোট দশ মাস দক্ষিণে ছিলেন। তাহার মধ্যে চারিমান যদি বেষ্কটের বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সমুদয় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয় ? তাহা হয় না। তিনি ক্লাকুমারী পর্যন্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়া দারকায় গমন করেন। সেথান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্থতরাং তিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন। যদি চাতুর্মাশ্র নিয়ম তিনি পালন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর একবার উহা পালন করিতে হইয়াছিল। সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে এই তুইবার চাতুর্মাশ্র করিতে তাঁহার আট মাস লাগিয়াছিল। তিনি কি তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অপ্ত মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া বিসিয়াছিলেন? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্তু? তিনি চলিয়াছেন—দৌড়িয়া; তাঁহার ক্ষার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যাদ্রের ভয় নাই, তবে বৃষ্টি কি তাঁহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? আসল কথা, তাঁহার চাতুর্মান্থ্যের কথা কেহ বলেন নাই।

প্রভূ বেষটের বাড়ীতে অবশ্য কিছুকাল ছিলেন, আর বান্ধক গোপাল তাঁহার সেবা করিতেন। যথন প্রভূ সেই স্থান ত্যাগ করেন, তথন বেষট ও গোপাল তুই জন প্রভুর পিছু লাগিলেন, কিন্তু প্রভূ উভয়কে নিরস্ত করিলেন। গোপালকে বলিলেন, "তোমার পিতামাতার অদর্শন ঘটিলে তুমি বুন্দাবনে গমন করিও। সেখানে আমি তোমার সংবাদ লইব। তাই ইহার কয়েক বংসর পরে গোপাল বুন্দাবনে গমন করেন। চরিতামৃত বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু নিজের বিছা অধিক ছিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন, আর লোকে তাহাকে উপহাস করিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুক্ম হইতেন না, কারণ—

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে। পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবং পঠনে॥

মহাপ্রভূ তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "মহাশয়! আমি শুনিতে চাই গীতার কোন্ অর্থে আপনার এত স্থপ হয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি মুর্থ, অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যথন আমি পড়ি, তথন দেখি অর্জুনের রথে বিদিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। তাহাই দেখিয়া আমার এত আনন্দ হয় যে, গীতা না পড়িয়া থাকিতে পারি না।" প্রভূ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্কন করিয়া বলিলেন, "তোমারি গীতা-পাঠে

অধিকার আছে। তুমিই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝ।" তথন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বুঝেছি, তুমিই ত সেই কৃষ্ণ।" গোবিন্দের কড়চায় এই কাহিনীটি এইরূপে বর্ণিত আছে। অর্জ্জুনমিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ করেন, অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন। যথা—

প্রভূ বলে কেন কান্দ ব্রাহ্মণ-ঠাকুর।
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচূর॥
অর্জ্জনের রথে ক্লফে দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্মাদী গোসাঞি॥
প্রভূ বলে ক্লফ তুমি পাও দর্শন।
তবে মোরে দয়া করি দাও আলিঙ্গন॥
বিপ্র বলে তুমি ক্লফ কতার্থ করিলা।
এত বলি পদ্যুগ সাপটি ধরিলা॥

সেগানে প্রভূ শুনিলেন যে—

বুষভ পর্বতে থাকে পরমানন্দপুরী। তাঁহাকে দেখিতে প্রভৃ হৈলা আগুসারি॥ পুরিসহ কৃষ্ণ-কথা বহুত কহিলা।

চরিতামতে পুরী গোসাঞির সম্বন্ধে আছে—

"তিন দিন প্রেমে দোহে ক্বফ্ট-কথা রক্ষে। এক বিপ্র-ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে॥ তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়। নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদর॥

অর্থাৎ প্রভূ আর পরমানন্দপুরী তিন দিবস এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকিয়া কৃষ্ণ-কথায় বিহরল ছিলেন। প্রভূ বলিলেন, "চলুন, নীলাচলে একত্র থাকিব।" প্রমানন্দপুরী অবশ্য এই প্রস্তাবে কৃতার্থ ইইলেন। এই পরমানন্দপুরীর প্রতি প্রভু এত সদয় কেন? তাহার কারণ

—ইনি ও প্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ধর্মভাই। তাহারা মাধবেক্রপুরীর নিকট
সন্নাস গ্রহণ করেন, আর উভয়ই ক্রফপ্রেমে মাতোয়ারা। তাই
পরমানন্দপুরীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, আর নীলাচলে ঘাইতে অমুরোধ
করিলেন। এই পুরী-গোসাঞি চিরদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস
করেন। ভক্তগণ ভাবিতেন যে, বিশ্বরূপের তেজ তাঁহাতে ছিল। অর্থাৎ
পুরী-গোসাঞির হৃদয়ে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপ প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠ নিমাইর
কার্যের সহায়তা করেন।

প্রভু দেখান হইতে কামকোটী, এবং তথা হইতে দক্ষিণ-মথুরা আইলেন।
কৃত্যালা নদীতে স্নান করিয়া এক রামভক্ত রাম্মণের নিমন্ত্রণে তাঁহার
বাড়া প্রভু উপস্থিত হইলেন। ইনি শুধু রামভক্ত নন, রামের নামে
একেবারে পাগল। রাহ্মণ কিছু পাক করিতেছেন না দেখিয়া প্রভু
বলিলেন, "কি ঠাকুর, আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না
কেন ?" রাহ্মণ বলিলেন, "পাক কি করিব ? এ বনে সামগ্রী কোথায় ?
লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু আনিতে পারেন তাহা সীতা
পাক করিবেন।" প্রভু দেখিলেন যে, রাহ্মণ আপনাকে শ্রীরাম
ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ক্রমে রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি
পাক করিয়া তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন। সেই রাহ্মণ উপবাস
করেন, তাঁহার হুংখ যে, রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। প্রভু তৎপরে
রামেশ্বর তীর্থে আদিলেন। সেথানে একখানি পুথিতে দেখিলেন, রাবণ
যে সীতা হরণ করে সে মায়া-সীতা। প্রভু সেই পাতা নকল করিয়া, এবং
সেই সঙ্গে মেচন করিলেন।

প্রভূরামনদে আসিয়া, সেথানে রামের চরণ দেথিয়া মৃচ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে শিবদর্শন করিলেন। বছতর পণ্ডিত উদাসীন সেথানে বাস করেন। তাহার মধ্যে যিনি বড় পণ্ডিত তিনি অবশ্য যুন্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভু তথনি পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তৃমি আমাপেক্ষা থুব বড় পণ্ডিত।" প্রভুর এইরূপ বিনয় দেখিয়া সে একটু স্বস্তিত হইল, হইয়া ভাবিতে লাগিল। প্রভু তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "সয়াসী ঠাকুর, ভাবিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবচ্চরণে প্রীতিহয় তাই কর। বিচারে অহন্ধার বৃদ্ধি হয়, আর অহন্ধার বৃদ্ধি হইলে, দর্শহারী ভগবান্ আছেন, ব্ঝলে ত?" বলিতে বলিতে প্রভু আরেশিত হইলেন, আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে—

পড়িল চৈতন্ত প্রাভু আছাড় থাইয়া।
পথেরের ধারে গেল থ্তনী কাটিয়া॥
দরদর রক্তধারা পড়িতে লাগিল।
যতনে পণ্ডিতবর মূছাইয়া দিল॥

সেখানে তিন দিন থাকিয়া তাহাদিগকে ভক্তি দিয়া, প্রভু মাধ্বিবনে গমন করিলেন। শুনিলেন, সেথানে একজন উচ্চশ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন। প্রকৃতই তিনি যোগসিদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ, শেত-শাশতে তাঁহার হৃদয় আরত ও তিনি ধ্যানস্থ। তাঁহার মুথে কোন শব্দ নাই। তিনি বসিয়া আছেন রক্ষতলে, সেই তাঁহার ঘর। প্রভু তাঁহাকে শুব করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন দিন ধ্যানস্থ থাকিবার পরে সন্ম্যাসী সহজ অবস্থা প্রাপ্ত ইইলেন। তিনি কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন। সন্ম্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, সেইদিন প্রভু গিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন দিন রহিলেন। সন্ম্যাসী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা কহিতে লাগিলেন। কি যে কথা হইল তাহা কোন গ্রন্থে নাই।

তুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন।

"চাম্পনি শিউড়ি" বলি হাসিল তথন॥

চাম্পনি শিউড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে।

হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে॥

প্রতি-নমস্কার করি মোর গোরারায়।

আনন্দে ভাসিয়া তবে ক্রম্মগুণ গায়॥

তিনি প্রভুকে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলে অক্সান্ত সন্মাদীরাও তটস্থ ইইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু দেখানে সাত দিন ছিলেন, কিছা কি করিলেন, কি বলিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। তখন মাঘ মাস। প্রভু বৈশাথে নীলাচল ত্যাগ করেন, দশ মাস পরে রামেশ্বরে আইলেন, আর পরের মাঘে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দশ মাসে রামেশ্বরে আইলেন তাহার প্রমাণ এই যে, মাঘিপূর্ণিমায় তাম্রপর্ণীর মেলায় প্রভু স্নান করেন। তাহার পরে চৈতক্তচরিতামৃতকার সংক্ষেপে এইরূপ প্রভুর তীর্থদর্শন বর্ণনা করিতেছেন। যথা—

তথা আসি স্নান করি তামপর্ণী তীরে।
নব ত্রিপদি দেখি বুলে কুতুহলে ॥
চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি শ্রীরামলক্ষণ।
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ তীর্থে দেখি বিফুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি ॥
চাম্তাপুর আসি দেখি শ্রীরামলক্ষণ।
শ্রীবৈকুঠে আসি কৈলা বিফু দরশন ॥
মলয় পর্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্তাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন ॥

তাহার পরে আমলকিতলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়স্বিনী-তীরে, আর তথা হইতে আদিকেশব মন্দিরে গেলেন। সেখানে সেই অমূল্য গ্রন্থ বিদ্ধানিক পাইলেন। আবার বলিতেছেন—

> "পয়স্বিনী আসিয়া দেথে শঙ্করনারায়ণে। শৃক্তেরিমঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে॥ মংস্তৃতীর্থ দেখি কৈলা তুঙ্গভদ্রায় স্নান।"

গোবিন্দের কড়চায় আছে, প্রভু পয়স্থিনীতে শিবনারায়ণ দেখিয়া, শহরাচার্য্যের মঠে শহরের শিগুগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, মংস্থাতীর্থে, তথা হুইতে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগপঞ্চনদীতীরে, ও চিতোলে, পরে তুপ্পভ্রাতীরে ও কোটিগিরিতে, শেষে চণ্ডপুরে গেলেন।

প্রভু কন্তাকুমারীতে সম্দ্র-স্নান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়া সাঁতাল পর্বতে গমন করিলেন। সেথানে একজন শেঠি আসিঞ্চা সকল সন্ন্যাসীকে ছয় আটা দিলেন। সে এক দিন ছিল যথন দেশের প্রত্যেক শতের মধ্যে পঁচাত্তর জন পরিশ্রম করিত, আর পঁচিশজন তাহাদের দ্বারা পালিত হইয়া ধর্ম্যাজন করিতেন। এই সন্ম্যাসীদিগের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন না, তবে তাহাদের পশ্চাৎ প্রিবাঙ্ক্র দেশে প্রবেশ করিলেন। সে দেশবাসীরা পরম হিন্দু, তাহারা অতিথিকে অভ্যর্থনা না করা মহাপাপ মনে করিতেন। তথাকার রাজার নাম রুদ্রপতি। তিনি ভারি ঐশ্ব্যাশালী, বদান্ততাও তাঁহার সেইরূপ। দেশে অতিথির ত কোন হৃংথ নাই। আবার নগরের তিন স্থানে রাজার ব্যয়ে তিনটি অন্নছত্র আছে। সেথানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। সকলেই রাজার স্থ্যাতি করে, বলে রাজা যেমন প্রজ্ঞাপালক তেমনি ভক্ত। সন্ধ্যাকালে প্রভু ত্রিবাঙ্ক্রের গমন করিলেন, যাইয়া এক

বৃক্ষতলে প্রফুল অন্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তথনি একজন ভাগ্যবস্ত লোক আহারীয় আনিয়া দিল।

প্রাতে প্রচার হইল যে, এক অপরপ সয়্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে লোক জ্টিতে লাগিল, আর তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে মৃশ্ধ হইয় জোড়হন্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রভু ভাবে গরগর হইয়া সেখানে বসিয়া রহিলেন।

> "নয়নের কোণ বাহি অশ্রুধারা পড়ে। রোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অস্তরে॥"

ক্রমে গ্রাম্যলোক শুবস্তুতি আরম্ভ করিল, আর তাঁহাকে বাড়ী লইবার জন্ম অন্নয় বিনয় করিতে লাগিল। কেহ বা সেইপানেই আহারীয় দ্রব্য আনিয়া দিল। কিন্তু প্রভু তথন ভাবে বিভোর, নয়ন মেলিলেন না। শেষে তর্কপ্রমাসী একজন আসিলেন; তিনি অবশ্য ব্রহ্মবাদী। ক্রমে রাজাও ইহা শুনিলেন এবং প্রভুকে আনিতে দৃত পাঠাইলেন। রাজদৃত প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিল। কিন্তু প্রভুকে বলিল, "য়য়য়াসি, তুমি বড় নির্কোধ, রাজা ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য। তুমি গেলে প্রচুর অর্থ পাবে।" প্রভু বলিলেন, "আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি সয়য়সী, আমার বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই।" দৃত প্রভুকে সরলভাবে ভাল পরামর্শ দিতে গিয়াছিল। তাহাতে ধন্তবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা শুনিল, কাজেই ক্রুদ্ধ হইল। শেষে দৃত বলিল, "বটে! তোমার মজা দেখাইতেছি।"

"এই কথা বলি তবে দৃত করি ক্রোধ। রাজঘারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ॥" দৃত যাইয়া প্রভূর নামে নানা কথা বলিল। এমন কি, যাহা প্রভূ বলেন নাই তাহাও বলিল। কিন্তু রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া কৌতৃহলাক্রান্ত হইলেন। সন্ন্যাদীর দফল কৌপিন, আর তিনি রাজা; কিন্তু সন্ম্যাদী তাহাকে গ্রাহ্ম করিল না, এরপ তিনি ত কথনও দেখেন নাই। এরপ সন্মাদী যে আছেন তাহা তাঁহার বিশাসও ছিল না।

"সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি। ভক্তিভরে বাহিরিয়া আসে শীদ্রগতি॥ হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দ্রদেশে। সন্মাসীর কাছে আসে অতি দীন বেশে॥ ঘই চারি মন্ত্রী সহ রাজা মহাশয়। প্রভূর নিয়ড়ে আসি ভক্তিভরে কয়॥ জ্যোড়হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার। দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার॥ না ব্ঝিয়া ডাকিয়া ছিলাম আপনারে। সেই অপরাধ মোর ক্ষম রূপা করে॥ জ্ঞান শিক্ষা দেও মোরে অধ্য-তারণ।"

রাজার সঙ্গে আবার ধর্মণাম্মবেত্তাও তৃইচারি জন পণ্ডিত ছিলেন।
রাজা বৈষ্ণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত। প্রভু বলিলেন, "রাজা, তুমি বড়
ভাগবোন, আমার নিকট কি জ্ঞান চাও ? আমি জ্ঞান জানি না, আমি
জানি কেবল—রাধাকুষ্ণ।" যেই প্রভু "রাধাকুষ্ণের" নাম লইলেন,
অমনি ধাহা হইবার তাহা হইল—অর্থাৎ

লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দরদর অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল॥
কৃষ্ণপ্রেমে মন্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল ছই বাছ পদারিয়া॥

হরিবোল বলে গোরা অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় থাইয়া॥ '
পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিলা।
দেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিলা॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হদয় ভাসিল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পুরিল।
ধূলায় পড়িয়া অঙ্গ ধ্সর হইল॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি আমার নিমাই।
কোল দিয়া রাজারে বলেন এদ ভাই॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অঞ্ধারা।
দেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥"

প্রভু দেখান হইতে শীঘ্র বিদায় লইলেন, কারণ রুদ্রপতি রাজা।
প্রতাপরুদ্র নীলাচলে এইরপ প্রভুকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই
প্রভু বলিয়াছিলেন, "ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল!" কিছ
রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ; প্রতাপরুদ্রের
সহিত দেইরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, কারণ সেধানে তাঁহাকে
থাকিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু কোটগিরি ত্যাগ করিয়া চণ্ডপুরে গমন করিলেন।
বামে সত্যগিরি পর্বতে রাথিয়া প্রভু নগরে প্রবেশ করিলেন, আর এক
বটবৃক্ষতলে বদিলেন। কারণ দেখানে একজন বড় সন্ন্যাসী আছেন।
অন্তর্থ্যামী প্রভু তাহা জানিয়াছেন, ও তাঁহাকে ক্বপা করার ইচ্ছা হইয়াছে।

সেই সন্মাসীর সহিত দেখা হইল। তাহার এক কর্ণে সোণার কণ্ডল. সন্মাসীর নাম ঈথর ভারতী। তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মায়াবাদ-তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। লোকটী দরল, তাহার ইচ্ছা প্রভুর কি মত শ্রবণ করেন। কিন্তু প্রভূকে দর্শনমাত্র তাহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় हरेन। তाहा এर या, এर नुष्ठन मन्नामी जाहा व्यापका व्यानक छन्नछ। আবার প্রস্থ যেমন যাইতেছেন, তাহার স্থ্যাতি তেমনি অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। স্থ্যাতি এইরপ যে, সন্ন্যাসী একজন পরম রূপবান, পরম পণ্ডিত ৯ পরম ভক্ত। তিনি দেশ সমেত লোককে হরিবোলা করিতেছেন. তাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী তাপী থাকিতেছে না। অতএব তাঁহার নিকট তাঁহার এরপ শক্তির কারণ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। সে কথা সরলভাবে জিজাদা করিলে পারিতেন। কিন্তু মনে অভিমান থাকায় তাহা পারিলেন না। তাই তর্ক উঠাইয়া প্রকারান্তরে প্রভুর সাধন ভঙ্গন কি. ও তাহার ভিত্তিভূমি কি, ইত্যাদি জানিয়া লইবেন এই ইচ্ছা। অবশ্য প্রভূ সন্মানীর মনের ভাব বেশ ব্ঝিতে পারিলেন, তাই সন্মাসীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, চুণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পাঠকের মনে আছে य, এक मिन मही कननीत रेच्छा रहेन या, निमारेटक कथा वनारेमा कर्न পরিতৃপ্ত করিবেন, কারণ তাহার কথা মধু হইতে মধু। কিম্ব ধূর্ত্ত নিমাই তাহা ব্রিতে পারিয়া মোটে কথা বলিলেন না। এই সম্বন্ধে আমার একটী কবিতা আছে। বড় পীড়াপীড়ি করিলে নিমাই কেবল মাথা নাড়িতে ও হাসিতে লাগিলেন। তথন শচী বাগ কবিয়া হাতে ঠেঙ্গা ধবিলেন. আর নিমাই দৌড মারিলেন।

এখানেও প্রভু সন্ন্যাসীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, ও অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। তথন শটী থেরূপ করিয়াছিলেন, সন্মাসী ও তাই করিলেন; অবশ্য ঠেকা ধরিলেন না, তবে জ্ঞোধ করিলেন, করিয়া প্রভূকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন। এই লয়ছে কড়চায় বর্ণনা অতি স্থন্দর, তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

> "অল হাদিল প্রভু মুগ ফিরাইয়া। ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভ বিশ্বস্তর। বিরক্ত হবয়া অবশেষে সন্ন্যাসীবর ॥ প্রভূকে কহেন তুমি নাহি কহ বাণি। স্থপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি ঃ সর্বলোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত। মৃহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত 🛊 দেশ শুদ্ধ হরিবোলা করিয়াছ তুমি। তোমার কিঞ্চিং গুণ নাহি দেখি আমি। শুনেছি শাস্ত্রজ, কিন্তু মুখে নাহি কথা। ভ্রমিয়া বেডাও ভিক্ষা করি যথাতথা ৷ বিষ্ঠা নাহি জ্ঞান নাহি বিচার করিতে। তবে কেন মূর্য লোকে ভোলে আচ্থিতে ॥ কি জানি কেমন চলে কৌশল করিয়া। স্পষ্টিতত সর্বলোকে দেও দেখাইয়া। এ দেশের মূর্বলোকে হরিবোলা করি। কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী। শক্তি যদি থাকে তবে করছে বিচার। এইবারে বৃদ্ধিশুদ্ধি বৃঝিব তোমার। এত বলি ভারতী গোসাঞি দৌড দিল। তিন সঙ্গী সহ পুন: আসিয়া মিলিল।

চারিজনে বদিল প্রাভূর চারিভিতে। এই রঙ্গ দেখি প্রাভূ লাগিল হাদিতে॥ ভারতী বলিল ভূমি উড়াও হাদিয়া। মূহি যাহা বলি তাহা দেখ অ'লোচিয়া॥"

ভারতী বলিতেছেন, "এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন ৷ তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও যে আমাদের উপাস্ত কে ?"

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রভু কথন বা কাহাকে বান্ধ করিয়া বশীভূত করিতেন, তাহার উদাহরণ এই একটি দেখুন। প্রভু তথন রহস্থ ভাব ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া গঞ্জীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "হে পণ্ডিত! আমি বিচার জানি না, তাহাতে আবার তুমি অত বড় পণ্ডিত, ভোমার নিকট আমি শত বার হার মানিলাম। তদ্ যথা—"চাহ যদি জয়পত্র লিথে দিতে পারি। তোমার বিচারে আমি মানিলাম হারি॥"

যোগীর বিচার ইচ্ছ। নয়, জয়ও ইচ্ছা নয়। তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞান উপার্জন, তাই কাতর ভাবে প্রভ্র পানে চাহিতে লাগিলেন। তথন প্রভ্র দয় হইল। প্রভ্র বিলিলেন, "আমি ভগবান, আমিও যে তিনিও সে— সম্বয় দম্ভ ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান্ তাঁহাকে ভজনা কর। তাহা হইলে শাস্ত হইবে, স্বথও পাইবে।" ইহা বিলিয়া প্রভ্ কৃষ্ণকথা, অর্থাং কৃষ্ণের মাধুয়্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভ্র ম্থে, কাজেই স্থার্ম্বি আরম্ভ হইল। ভক্তগণ অবশ্য জানেন যে, যাহার ভক্তি উদয় হয় তাহার সম্বায় লাবণায়য় হয়, য়য়ও য়ধুয় হয়। আবার এরূপ অবস্থাপয় ভক্তের মুথে কৃষ্ণনাম কি মধুয় তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনিই জানেন। তাই পদে আছে, "কেবা শুনাইল শ্রাম নাম ?" তাই পদে আছে "লইতে কৃষ্ণ-নাম জিহ্ন। নাচে অবিরাম।" প্রভূ কৃষ্ণকথা কহিতে

আরম্ভ করিয়া ভাবে একেবারে বিভাবিত হইলেন। হেমন প্রাচীন পদে আছে—

"রাইধনী কৃষ্ণকথা কইতে ছিল। কথা কইতে কইতে ম্রছিল।"
সেইরূপ কৃষ্ণকথা কইতে কইতে প্রভুর কথা ঘন হইয়া আদিল, তিনি গদগদ হইলেন, কথা বলিতে যান বলিতে পারেন না, শেষে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাজেই কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল।

পভিতে লাগিল অঞ্চ হৃদয় বাহিয়া।
কৌপিনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল থদিয়া।
থর থর হৃদ্কম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল।
কৃষ্ণ হে কোথায় আচ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয় ॥
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল।
ভাল মন্দ কথা নাহি শুনে বিশ্বস্তর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরস্তর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরস্তর।
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুণে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলে ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া।

্ তথন যাহা হইবার তাহাই হইল—বোগী প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন, "আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি চাই ভক্তি। কিন্তু প্রভু তথন সে সমুদায় বিছু শুনিতে পাইতেছেন না। তবে,—

> "অশ্রন্ধনে প্রভূ মোর পৃথিবী ভিন্নায়। মহা ভাবাবেশে অক স্তম্ভিত হইল।

সোণার দোদর দেহ ধূলায় পড়িল ॥
কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভূ গড়ি ষায়।
ধূলায় ধূদর অঙ্গ বিদ্ধিল কাটায়॥"

অল্প বাহ্য হটলে প্রভ্ দেখিলেন, সন্নাসী বাাকুল হইরা কান্দিতেছেন।
তথন তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, "রুফ তোমায় রূপা করুন।"
প্রভ্ সন্নাসীকে স্পর্শ করিয়া এই কথা বলিতেই তাঁহার প্রেমোদ্য হইল।
"কেমন প্রভ্র রূপা কহনে না যায়। প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায়॥
যোগী বলে তমি আমার রুফ হবে।"

মহাত্মাদিগকে ভক্তেরা ইহাই বলিয়া স্তৃতি করেন যে, "তুমি পরম ভক্ত, তুমি ভগবানের রুপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুকে এরূপ স্তৃতি কেহ করিতেন না। যিনি স্তৃতি করিতেন, তিনিই বলিতেন, "তুমিই সেই রুষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান।" কারণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিলেই মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মহুস্থ নহেন, তাহা চেয়ে বড়। প্রভু দেই স্থান ত্যাগ করিবেন, কিন্তু ঈশ্বর ভারতী যাইতে দিবেন না। তিনি বলিতেছেন, "আমি তোমায় ভক্তিভোৱে বাঁধিয়া রাখিব, যাইতে দিব না।" তদ্যথা—"ঈশ্বর-ভারতী তবে এতেক বলিয়া। জারে টানাটানি করে থড়ম ধরিয়া॥ প্রভু বলেন, "রুষ্ণে তোমার এতেক বিশ্বাদ। আজি হতে তব নাম হইল রুষ্ণাদা॥"

প্রভার আপ্রয় লইলেই, যে এরপ ভাগ্যবান তাহার নাম পরিবর্তিত হয়। এই নাম প্রভু স্বয়ং রাপেন, আর নাম প্রায়ই "কৃষ্ণদাস, কি হরিদাস"
—এইরপ হয়। প্রভুর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও রুষ্ণদাস নামধারী অসংখ্য ছিলেন। তবে বিশেষ বিশেষ লোকের বিশেষ বিশেষ নাম রাখা হইত,
—যেমন রূপ আর সনাতন, এই নাম প্রভু তুই ভাইকে দর্শন মাত্রেই অর্পণ করেন। প্রভু চণ্ডীপুর ত্যাগ করিয়া, তুই দিবস জনমানবশৃত্য পর্বাত দিয়া চলিলেন। "কেবল কদম্বরক্ষ দেখি সারি সারি" তাঁহারা চলিয়াছেন, ইহার মধ্যে দেখেন ব্যাদ্র জলপান করিতেছে। গোবিন্দ উহা দেখিয়া ভয়ে আড়েই হইয়া প্রভুর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব্দ না করিয়া প্রভুকে ইন্ধিত দ্বারা উহা দেখাইয়া দিলেন। গোবিন্দ লিখিয়াছেন—"মোর ভাব দেখি প্রভু ঈষং হাসিয়া। বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়া॥ হরিনাম বলিলে না রহে যম ভয়। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়॥" গোবিন্দ বলিতেছেন, "প্রভুর মুখে ইহা শুনিয়া আমি নিভীক

হইলাম।" ব্যাঘ্র কিন্তু তাঁহাদিগের দিকে না আসিয়া অনুদিকে চলিয়া গেল। পরে তাঁহারা এক দরিদ্র পলীতে গমন করিলেন। প্রভ এক বৃক্ষতলে বসিলে, গোবিন্দ এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বাডী ভিক্ষা করিতে গেলেন। ত্রাহ্মণ বলিলেন, "আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু তাই বলে অতিথি ফিরাইতে পারি না, আপনি অপেকা করুন।" ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। একট পরে ছটা নারিকেল আনিয়া বাড়ীতে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী উভয়ে করযোড়ে প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"আসরা অতি দরিত্র, আমাদের ঠাকুর গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাঁহার দেবা করি। আমি এরপ দরিস্ত যে বসিতে আদন দিব, তাহাও আমার নাই।" হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, প্রভু জানিয়া গুনিয়া এরূপ দরিদ্রের বাড়ী কেন গমন করিলেন ? কিন্তু তাহার কারণ ছিল। ব্রাহ্মণ যথন বলিলেন যে, বসিতে দিবার আসন্থানি পর্যান্ত নাই।" তথন ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, "ঠাকুর! তুমি আদন আর কি দিবে, মাথা পেতে দাও, দেখিতেছ না স্বয়ং গোপাল আসিয়াছেন। আর ভোগ কি দিবে, এপাদপদের তুলসী চন্দন দাও।" বান্ধণ তাহাই করিতে গেলেন। কিন্তু প্রভু করিতে না দিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,—"দেখ, আমি সামান্ত মার্য, এই তুলদী চন্দন গোপালকে দাও।" বিপ্র বলিলেন, "ভাল, তুমি না হয় আমাদের ক্যায় মার্যু, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বল দেখি,—"তব অঙ্গে দৌদামিনী থেলা করে কেন ? তব দেহে পদ্মগন্ধ অন্থমানি হেন॥ তুমি যদি ভগবান নহ দয়াময়। তবে কেন তব অঙ্গে পদ্মগন্ধ পাই॥" এই যে প্রভুর অঙ্গে সর্বাদা পদ্মগন্ধের কথা ও দৌদামিনী খেলার কথা, ইহা গোবিন্দ বার্যার বলিয়াছেন। পদ্মগন্ধ সর্বাদাই, এবং দৌদামিনী মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। যেখানে প্রভুর আপনাকে লুকাইবার কোন কারণ থাকিত না, সেখানে ঐ বিহ্যল্লতা অতি জাজ্জন্যরূপে প্রকাশ পাইত।

প্রভাগ করিয়া জনে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিলেন।
সেথানে অনেকগুলি অঙ্ ভ লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরীনগর ছাড়িয়া
পুনা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু ভাহা না করিয়া একবারে
বিজ্ঞাপুরে গেলেন। দেখান হইতে পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুরে গমন
করিলেন। এই স্থানে তাঁহার অগ্রন্ধ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্যারূপে
নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেথানে ছিলেন। ভিনি
দেখিলেন, বিশ্বরূপের আত্মা দেহ ছাড়িয়া সহস্র সুংখ্যর ত্যায় চলিয়া গেল।
ভাহা দেখিয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বহুকাল হইল যথন আমরা বোদ্বাইনগরে থিওসোফিটগণের অতিথি হুটয়া, তাঁহাদের সাধনপদ্ধতি শিথিতেছিলাম, তথন সবে তাঁহারা সেখানে আসিয়াছেন। সে সময় একটি পার্সি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাঁহাদের প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটা বাঞ্চালার বারান্দায় আমি ও অগকট সাহেব একটী মান্ত্র শয়ন ক্রিয়া গল্প করিতেছিলাম। ইহার মধো শুনিলাম ধে কীর্ত্তন হইতেছে।

"কীর্ত্তন" হইতেছে কেন বলিলাম ? কারণ ধোল করতাল বাজিতেছিল, আর কীর্ত্তনের স্থবে গীত গাওয়া ও আগর দেওয়া হইতেছিল। মোটাম্ট আমাদের দেশে যেরপ কীর্ত্তন হয়, ঠিক সেইরপ শুনিলাম। প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই-গৌরের নাম শুনিলাম। শুনিয়াই চমিকিয়া উঠিলাম, এবং ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার। অস্ত্রসদ্ধান করিতে যাইয়া দেখি তাহারা চলিয়া গিয়াছে, আর তাহাদের ঠিকানা পাইলাম না, ইহাতে একটু বিমর্থ হইলাম, কিন্তু এ কথাটা বরাবর মনে রহিয়া গেল।

শ্রীযুক্ত রাম্যাদ্ব বাগচী (তিনি দেহ রাথিয়াছেন) কিরপে গৌরভক্ত হইয়াছিলেন তাহ। তিনি এইরপে বর্ণনা করেন। তাঁহার বাটী শ্রীনবদ্বীপে. কিন্তু ইংরাজী পড়িয়া পণ্ডিত হুইয়া কিছু মানিতেন না। একবার তাঁহার দক্ষিণদেশে ইলোরার গহরর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহররের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। ইহা দেখিতে পথিবীর অনেক স্থানের লোকে সেথানে গিয়া থাকেন। প্রভু এই ইলোরার নিকট পাণ্ডপুরে গিয়াছিলেন। রাম্যাদ্ব বাবু কটে প্রটে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি. সেধানে একটা শ্রীরাধাক্তফের মন্দির আছে, আর সন্ধার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে। কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিম্মাবিষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে. সেই বিগ্রাহের সম্মথে আমাদের দেশীয় খোল করতাল লইয়া এ দেশীয় কয়েকজন বৈষ্ণব সমীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। আমাদের সমীর্ত্তন বলার তাংপর্যা এই যে, যদিও সে কীর্ত্তনের ভাষা স্বতম্ব, কিন্তু উহার ভাব ও অক্তাক্ত বিষয় ঠিক আমাদের সন্ধীর্তনের মত। রাম্যাদ্ব বাগচী আশ্র্যান্তিত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিশ্বয়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই বছদ্বদেশে, নিবিড় জঙ্গলে, এই খোল করতাল, এই কীর্ত্তন, আর আমাদের নবদীপবাসী ব্রাহ্মনকূমারটীর নাম কির্নেপে আইল, ইহা ভাবিতে ভাবিতে রাম্যাদের বাবু বিভোর হইলেন। কীর্ত্তনান্তে তিনি বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তথন রাম্যাদের বাবুর সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া তিনি যাইবেন না। এই উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়া গেলেন। তুই দিবসের অন্তুসমানের পর একটা প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন। তিনি বলিলেন, "তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে, সেখান হইতে এই খোল করতাল ও এই কীর্ত্তন আসিয়াছে।" কির্নেপ আসিল জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "তোমাদের দেশের হৈত্তপ্তদেব এই মন্দিরের সামুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয়-কীর্ত্তন ইত্যাদি এখানে হইতেছে।

চারি শত বর্ষ পূর্বের পথে যাইতে যাইতে ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাক্ষ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই তরক্ষ অভ্যাপি সেখানে আছে, এই অদ্ভুত কাণ্ড একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহা হইলে ব্রিবেন যে, রাম্যাদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। "এখানে তোমাদের শ্রীচৈতক্তাদেব নৃত্য করিয়াছিলেন"—বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার ধর্মের বীক্ষ বপন করা হইয়াছিল। তথন রাম্যাদব বাবু ভাবিলেন, ত হার বাড়ী শ্রীনবরীপে, তিনি গৌরাঙ্গের তথ্য কিছুই জানেন না; আর এই ইলোরায় তাঁহাকে পূজা করে! ইহাই ভাবিয়া তাঁহার নিজের উপর ধিকার হইল, আর তথন তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। তল্লাস করিতে গিয়া প্রায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, তিনি বান্ধা পিভিলেন। প্রভু পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিত্র স্থান, ভীমা নদীর ধারে,—

যাহাকে ঐ দেশীয় লোকে গন্ধা বলেন। এখানে অনেক সন্ন্যাসীর বাস ও আসা-যাওয়া আছে। এখানে তুকারামের বাস ছিল। ইনি মহারাষ্ট্রীয় দেশ ভব্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী প্রবণ করুন। বছদিন হইল যখন আমি পুনা নগরে গমন করি, তখন কথায় কথায় এক ভদ্র-মজলিসে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছিলাম। তাহাতে বন্ধে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্ডিত ও বৃদ্ধিমান শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাভে বিজ্ঞাপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের থেমন চৈতন্ত আছেন, আমাদেরও তেমনি তুকারাম আছেন। সকলেই আপন আপন ক্রব্য বড় দেখে। তুকারামের মাহাত্ম্যের কথা যদি তুমি জানিতে, তবে আর তোমার চৈতন্তকে বড় বলিতে না।"

তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম এবং অন্থসদ্ধান করিয়া জানিলাম যে, তিনি অতি নীচ জাতীয়, এবং সাতারা ও পুনার নিকট শীমানদীর তীরস্থ পাঞ্পুরবাসী ছিলেন। তিনি রাধারুক্ষের ভক্ত ছিলেন। সেথানে বিট্ঠলদেব নামক শ্রীক্রক্ষের এক মৃত্তি আছে, তাঁহাকে পুজা করিতেন। তাঁহার প্রেম অকথা, আর শিস্তু অগণন। তিনি বিট্ঠলদেবের সম্মুথে গীত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন। তিনি বেমন গীত গাহিতেন, অমনি তাঁহার ভক্তগণ উহা লিপিবদ্ধ করিতেন। উহা ক্রমে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি রহৎ গ্রন্থ হয়। আরও শুনিলাম, তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া সর্বাসমক্ষে বৈকৃষ্ঠে আরোহণ করেন। অভাপি পুনা-দেশের পণ্ডিতগণ ব্যতীত, অপর প্রায় সকলেই তাঁহার শিস্তা। ইহার কয়েক নৎসর পরে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তাঁহার নিকট আমি তুকারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরেজী ও সংস্কৃতে পরম পণ্ডিত। তিনি

তুকারামের সংবাদ কিছুই বলিতে পারিলেন না। তবে তিনি রূপা করিয়া তুকারামের একখণ্ড আভঙ্গ আমাকে আনাইয়া দিলেন। একীন বড় গ্রন্থ, মৃদ্রিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমরা বৃক্তিতে পারিলাম না। যাহারা বৃক্তেন, তাঁহাদের নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয়া লইতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তুকারাম আমাদেরই গোটি, এবং ব্রজ্বে নিগৃত্ রদের অবিকারী, ইহাতে নিতান্ত বিন্মিত হইলাম। তখন ভাবিলাম তুকারাম এ বস কোথায় পাইলেন? এ ত শ্রীগোরান্থের পথ, "ইহা ত অন্ত স্থানের লোকদিগের জানা নাই, তবে তুকারাম কি শ্রীগোরান্থের কুপাপাত্র ? তাহার পরে তুকারামের আভঙ্গে তিনি কিরপে গুকর নিকট রূপা লাভ করেন, তাহা দেখিতে পাইলাম। সেটী এই,—

সদগুরু বাবেন রুপা মুঝো কেলি।
পরি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাঁহি।
সাপড় বিলে ওয়াটে য়াতা গদায়ান।
মগুকি তুজান ঠেকাইল কর।
ভোজন মাগতি তুপ পাওসের।
পড়িল বিসর স্বপ্না মাজি।
কাঁহি করে উপজলা আগুরায়।
মানোনিয়া কাজ তরা গাজি।
রাঘব চৈতন্ত কেশব চৈতন্ত।
সান্ধিতলি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাজি আপনে সান্ধিতলে নমোন্ধ।
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুকু দশমী পাহ্নী গুরুবার।
কেলা অন্ধিকার তুকা ভনে।

এই আভকের মোটাম্ট বন্ধান্থবাদ করিতেছি—
প্রভূ গুরু তিনি আমায় করিলেন রূপ।।
কিন্তু আমাহতে তাঁহার নাহিক হলে। দেবা॥
আমি যেতেছিরু করিবারে গন্ধান্ধান।
মোর শিরে প্রভূ কর করিলা প্রদান॥
প্রভূ মোরে চেয়েছিল দ্বত আর অয়।
আমি দিতে নারিরু হয়ে ছিরু অচেতন॥
কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল।
কোন কার্যাের তরে প্রভূ কোণা চলি গেল॥
রাঘব চৈত্ত্ত আর কেশব চৈত্ত্ত।
তাঁর কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন॥
বাবাজী বলিয়া বলিল নিজ নাম।
রাম-রুক্ষ-হরি নাম করিলেন প্রদান॥
মাঘ শুরু দশমী গুরুবার দিনে।
প্রভূ রূপা মোরে কৈল তুকারাম ভনে॥

এখন ইহার পরিষ্কার অর্থ করিতেছি। তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ বলিতেছেন,—"মাঘ মাদে এক বৃহস্পতিবারে হুরু-দশমী তিথিতে আমি গঙ্গা (ভীমাকে পাণ্ডুপুরে গঙ্গা বলে) স্নানে যাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রভু দর্শন দিলেন এবং আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্কাদ করিলেন। তাহাতে আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। আমাকে রাম-রুষ্ণ-হরি এই তিনটী নাম দিলেন, আর কি সঙ্কেত করিলেন, ও রাঘব-চৈত্ত কেশব-চৈত্ত বলিলেন। আর আপনাকে "বাবাজী" বলিলেন। প্রভু আমার নিকট তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমার মহুকে হাত দিবামাত্র আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম। চেতন পাইয়া দেখি যে, শ্বেক্ছাময় প্রভূ নিজের কার্যোর নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না।" তুকারাম যে প্রভূর সেবা করিতে পারেন নাই, তণ্ড্ল ও ঘত দিতে পারেন নাই, দেই ক্ষোভ চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলম্ভ অনলের স্থায় ছিল। তুকারাম বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রভূ হরি ক্লম্ভ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার তাৎপধ্য এই, শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব জপ করেন, সেটী এই—

"হরেক্বঞ্চ হরেক্বঞ্চ ক্বঞ্চঞ্চ হরেহরে। হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥"

প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গের মহামন্ত্র হরি কৃষ্ণ ও রাম—এই তিনটি নাম।
তুকারাম যেরপ রূপা প্রাপ্ত হন, প্রীগৌরাঙ্গ ঐরপে অনেক সমর ভক্তগণকে
কুপা করিতেন তাহা সকলেই জানেন। বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে ভ্রমণ
করিবার সময় প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়াই জীবকে সমৃদর শক্তি সঞ্চার
করিতেন। যথা, চরিতামতে—

"নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশ। দে শক্তি প্রকাশি নিস্তারি দক্ষিণদেশ॥"

কুপামর পাঠক দেখিবেন যে, প্রভু এইরপে কুপা করিতে করিতে চলিয়াছেন। ক্রমে পাঞ্পুর তুকারামের স্থানে আদিলেন। এইরপে যে সকল মহাভাগবত স্কটি করিতে করিতে তিনি যাইতেছেন, তাঁহারা অনেকেই – তিনি যে কে, কোথা বাড়ী, কি নাম, তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রভু "কুফকেশব পাহিমাং, রামরাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে যাইতেছেন, এমন সময় ভীমানদীর তীরে তুকারামকে দেখিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্কাদ করিলেন ও কর্ণে হরেরুক্ত মন্ত্র দিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, হয়ত তিনি

ভঙ্গ ও ঘৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভৃত্য হয়ত বলিয়া থাকিবেন যে, প্রভ্র নাম, "কৃষ্ণচৈত্ত্ত"। কিন্তু প্রভ্র থখন তুকারামকে স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যের কাছে শুনিলেন, প্রভ্র নাম কৃষ্ণচৈত্ত্ত্য, আর প্রভ্র ম্থে "রামরাঘব কৃষ্ণকেশব" শ্লোক শুনিলেন। ইহাতে তিনি বাবাজীর নাম,—হয় 'কেশবচৈত্ত্ত্য', নয় 'রাঘবচৈত্ত্ত্য' এইরূপ কিছু হইবে সাব্যস্ত করিলেন ক্রুত্ত্ব এক সন্মাসীর ছই নাম হইতে পারে না। কাজেই তুকারাম অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যেং তাঁহার প্রভ্র নাম, হয় রাঘবচৈত্ত্ত্য, নয় কেশবচৈত্ত্ত্য হইবে। বিশেষতঃ সাধ্রণণের "বাবাজী" আখ্যা কেবল বাংলায় প্রচলিত আছে, আর কোথায়ও নাই।

আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিভেছেন যে, "গুরুর সহিত পথে দেখা হয়। দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্কাদ করেন, তাহাতেই আমি অচেতন হই।" এ গুরু কে? এ শক্তি একমাত্র মহাপ্রভুই জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন। গুরুর কাছে তুকা কি তম্ব শিখিলেন? শিথিলেন, 'ব্রজের নিগৃঢ় রস, যাহা জগতে পূর্ব্বেছিল না।' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীরামান্ত্রজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায় আছে। এই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই; কেবল আছে, মহাপ্রভৃত্বিদায়ে। স্বতরাং তাঁহার গুরু,—"হয় মহাপ্রভৃত্ব স্বয়ং, না হয় তাঁহার কোন ভক্ত।" কিন্তু তিনি কে? তুকারাম বলিভেছেন, "তাঁহাকে চিনি না, একবার মাত্র দেখিয়াছিলাম, দেখিয়াই অচেতন হই। এমন কি, তিনি যে চাউল আর ম্বত চাহেন তাহাও দিতে পারি নাই।" তথন তাঁহাকে বলিলাম, "একটু ঠাছরিয়া দেখ দেখি, তিনি কে বলিতে পার কিন।?" তুকারাম বলিলেন,—"তিনি আমাকে তিনটা নাম দেন,—ক্ষ্ণ

হরি ও রাম।" [এ তিনটি নাম মহাপ্রভুর বহিরক্ষের পক্ষে মূলমন্ত্র, ইহাতে মনে হয় তাঁহার গুরু শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং।] তথন জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কিছু কি মনে পড়ে?" তিনি বলিলেন, "তাঁহার নাম শুনিলাম যেন কি চৈতন্ত,—হয় কেশবচৈতন্ত, কি রাঘবচৈতন্ত।"

[ মহাপ্রভুর নাম ক্লফটৈতন্ত, স্থতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় ধে, গ্কারামের গুরু আর কেহ নহেন,—মহাপ্রভু স্বয়ং। তাহা যদি না হইবে তবে তুকা "কেশব," "রাঘব" এ কথা কোথা পাইলেন? তাহার উত্তর এই ধে, মহাপ্রভু "কুফকেশব পাহিমাং" "রামরাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে পথে যাইতেন।

তাহার পর তুকা বলিলেন,—ঘেন তাঁহার আর এক নাম শুনিলাম, "বাবাজী"।

[ এই বাবাজী শব্দ কেবল বাংলায় প্রচলিত,—বৈষ্ণব ভক্তগণকে ব্ঝায়। স্বতরাং তুকারামের এই গুরু যে বাঙ্গালী, তাহাতে সন্দেহ নাই।]

তথন প্রশ্ন হইল,— "ভাল তোমরা কোন্ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ?" তুকারাম বলিলেন, "আমরা চৈত্ত-সম্প্রদায়ের।"

এখন দেখুন জগতে চৈতন্ত এক বই ছইজন নাই। আমরা দেখিতেছি যে, মহাপ্রভু সেই সময় এই পাণ্ডারপুর গিয়াছিলেন। আমরা আরও দেখিতেছি যে, তিনি এইরপে "আচার্য্য" সৃষ্টি করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

কেছ কেছ বলেন যে, তুকা মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব ইহা ভুল। আর যদি ভুল না হয়, তবে তুকার সেই গুরু যে প্রভুর কোন ভক্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তুকা চৈতক্তসম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন না। তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন, আর সেই অবস্থায় বিট্ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য করিতেন ও তথনি রচনা করিয়া। গীত গাহিতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ ক্রতবেগে অগম্য দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিতেছেন, দেখানেই তাহাকে রূপা করিতেছেন। আর যদি পথের মাঝে সে ব্যক্তি না থাকে, তবে প্রভু পথ ত্যাগ্র করিয়া বিপথ দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কুপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি অল্ল, তুই এক বংসরের মধ্যে সমুদয় দক্ষিণদেশে ভক্তিধর্ম প্রচার করিতে হইবে। তাই যথন অন্তর্য্যামী প্রভু জানিলেন যে, কোন স্থানে একটা বিষব্ৰক আছে, অমনি সেই স্থানে যাইয়া, সেই প্ৰকাণ্ড বুক্ষটী কৰ্ত্তন করিয়া সেই স্থানে একটা অমুতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। প্রভু শিশুবৃক্ষ ত্যাগ করিয়া, যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরপ বড় বুক্ষের নিকট যাইতেছেন। কারণ শিশুরুক্ষতে বীজ ফলে না, বর্দ্ধিত রুক্ষেই ফলে। উপযুক্ত পাত্র পাইলে তাহাকে আশ্চর্যা শক্তি দিতেছেন। এইরূপে ভুবন-পাবন প্রভু আশ্রুষা শক্তি সৃষ্টি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। প্রভু কেবলমাত্র স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, ইহা অমাকৃষিক শক্তি। মূর্থ নীচজাতি তুকারাম প্রভুর স্পর্শ পাইল, মার তাহার হৃদয়ে উজ্জ্বন-নীলমণির সমস্ত রদ শুবিত হইল, ইহা অমাত্মবিক শক্তি সন্দেহ নাই।

পাণ্ডপুর হইতে অল্প দূরে ইলোরার প্রাচীনমন্দির সমূহ। সেখানে রাধাক্তফের মন্দির আছে, প্রভু সেখানে গমন করেন। রাম্যাদ্ববাব্ও সে মৃষ্টি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে তিনি কি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা পূর্বেব বিলয়ছি। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ বলিতেছেন, যথা—

"কোলাপুরে লক্ষা দেখি ক্ষীর ভগবতী। লাক্ষাগণেশ দেখি চোরাপার্বতী॥

## তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র। বিটুঠল ঠাকুর দেখি পাইল আমন ॥"

আমরা পূর্বেব লিয়াছি যে, তুকারাম যেরপ পুনর্জন্ম লাভ করিলেন, তাহা শুনিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুষ নিজের কাঁটা, অপর কেহ এরপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিভাজন বন্দাবনের পরমপণ্ডিত ও পর্মভক্ত শ্রীল মধুসুদন গোস্বামী আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,— "আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু কথন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না. মার কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। স্থতরাং उाँशत जातक लौना जञ्जकान जाहि। जामाहत्व এই পশ্চিমদেশে মহাপ্রভুর একটা শাখা আছে। তাঁহার। আপনদিগকে থানেশ্বরী-গ্রীঙ্গাল্লাথের পরিবার বলিয়া থাকেন। এই থানেশ্বরী গ্রামটী কুরুক্তেরে নিকটবর্ত্তী। থানেশ্বরী-জগন্নাথের বংশধরেরা এই আথ্যায়িকা প্রসঙ্গে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া শ্রীক্ষগন্নাথ পাণ্ডিতের দরজার দক্ষ্যথে একটা বৃক্ষমূলে তিনদিন দিবারাত্ত উপবেশন করিয়াছিলেন। দগন্নাথ শহর-মতামুযায়ী বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্ম করিতেন না। বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় ও বাড়ী আসিবার দময় প্রভূকে দেখিয়া একট হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীপ্রভূও নেত্র नेमौनन क्रिया रुतिनाम क्रिएजन, कारावश्च महिल कथा क्रिएजन ना। গ্রামের সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে াম করিত, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতের আরও হাসি পাইত। পণ্ডিতপ্রবর ।খন প্রভূকে দেখিয়া হাসিয়া ঘাইতেন, প্রভূও সেই সময় পণ্ডিতের দিকে াঞ্জানয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পণ্ডিত যদিও বিল্ঞাদর্পে হাসিতেন, কল্প প্রভুর দৃষ্টিপাতের সময় তাঁছার মন কেন যে অস্থির হইড, তাহা তিনি বুরিতে পারিতেন না। তবে তিনি যাইবার সময় প্রভূকে হাসিয়া

একটা কথা বলিয়া য়াইতেন, সেটা এই,—"অহংব্রেক্কাহিন্ম।" তিন
দিনের মধ্যে কেবলমাত্র ক্রেকবার প্রভুর ক্রপাদৃষ্টি লাভ করিয়া ও
শ্রীম্থের হরিনাম শ্রবণ করিয়া, চতুর্থ দিবদ প্রাতঃকালে তাঁহার পূর্ব্বকার
ষে বাক্য "অহং ব্রক্কোহিন্মি" উহা পরিত্যাগপূর্বক জোড়হন্তে ক্রন্দন করিয়া,
"তত্বমিদি" "তত্বমিদি" বলিতে বলিতে প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপয়
হইলেন। প্রভু তাঁহাকে ক্রপা করিয়া শ্রীরন্দাবন বাইতে আজ্ঞা দিয়া
অক্তর চলিয়া গোলেন। পণ্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীরন্দাবন
আদিলেন এবং তথায় শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রমে বহিলেন।
অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর
দোহাই দিয়া জীবোক্ষার করিতেছেন।"

এই কাহিনী তুকারামের কাহিনীর সহিত অনেক ঐক্য। তুকারামের গণ দক্ষিণে, আর থানেশ্বরী-জগন্নাথের গণ উত্তরে। তুকারামের গণেরা বলেন, তাঁহারা চৈতল্য-সম্প্রদায়। ক্রেগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন। তুকারামকে প্রভু অল্যের অগোচরে রুপা করেন, জগন্নাথকেও তাহাই করেন। ফল কথা, আবার বলি, ঐ রুপা-পদ্ধতি দেখিলে বোধ হয় যে ইহা মহাপ্রভুব কাও। তবে প্রভু যে থানেশ্বর গিয়াছিলেন কোন গ্রন্থে তাহার প্রমাণ নাই। হয়ত ইহা হইতে পারে, জগন্নাথকে (তাঁহার নিজগ্রামে নয়,) বুলাবনের পথে কোন স্থানে রুপা করিয়া থাকিবেন।

প্রভূ যুবতী ভার্যা ও রুদ্ধা মাতা ছাড়িয়া প্রীভগবানের পদ পরিতাগে করিয়া কৌপীন পরিয়া রাজরাজেখরের সেবা ছাড়িয়া এখন দক্ষিণদেশে হাটিয়া চলিয়াছেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, পথপ্রাস্তে তাঁহার দেহ জীন শীর্ণ হইয়াছে। যখন দক্ষিণে গমন করেন, তখন ভক্তগণ জিজ্ঞাসা করেন, সেখানে কেন ঘাইতেছেন গ প্রভু বলিলেন, "আমার দাদার ভ্রাসে।"

কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল জীবের মঙ্গল। সেই জীব তাঁহাকে আদর করিতেছে না, তাহাতেও তাহাদের প্রতি তাঁহার মমতা কমিতেছে না। তিনি কুপা করিলেন, করিয়া পাছে তাঁহাকে তাহারা জানিতে পার, তাই তথা হইতে দৌড় মারিয়া পলাইলেন। তাঁহার বড় ভয়, তিনি থে কে, পাছে তাহা জানিতে পারিয়া কেহ তাঁহাকে ধন্তবাদ দেয়, কি তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,—"সাধে কি তার লাগি ঝুরে মরি। না জানি কত তার ধার ধারি॥"

অনেক সময় প্রভ্র এই ক্লপাপদ্ধতিতে একটু রহস্ত-রস দেখা যাইত। এইরূপে তিনি শিথিমাহিতীকে ক্লপা করেন। শিথি স্থপ্নে দেখিলেন যে, প্রভ্ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন। এইরূপে তুকারামের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে পাগল করিয়া প্রভ্ পলায়ন করিলেন। তুকারাম চেতন পাইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু পাগুপুর আসিবার পূর্বে প্রভ্ অনেক মধু হইতেও মধুর লীলা করেন। প্রভ্ গুর্জ্জরীনগরে আসিয়া দেখিলেন দেখানে বহু অট্টালিকা ও অসংখ্য কুগু। সেখানে স্থান করিয়া একটী কুগুতীরে বসিয়া তিনি হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। লোক দৃটিতেছে, দাঁড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, আর বলিতেছে "কি মধুর! ক্লফনাম এত মধুর! সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মূথে হরিনাম বড়ই মধুর!" কিন্তু প্রভুর মুদিত নয়ন, বাহুজ্ঞান মাত্র নাই।

চক্ষু মৃদি গোরাচাঁদ ছলিতে লাগিলা।
নয়ন ফাটিয়া অঞা আসি দেখা দিলা॥
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়।
কৃষ্ণহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায়॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল।
আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল॥

কভু প্রভু মন্ত হয়ে গড়াগড়ি যায় ।
আছাড়ি;বিছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায় ॥
ঐ নোর প্রিয়সধা মুকুদ মুরারি।
এই বলি ধেয়ে যান চৈতক্ত ভিধারী ॥
কথন রলেন এর প্রাণ নরহরি।
কফনাম শুনি ভোরে আলিক্ষন করি ॥
এইভাবে নানা কথা কহে গোরারায়।
ভাবে মন্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায় ॥
আশ্রেষ্য প্রভাব শুনি যত মহাজন।
প্রভুব সুমীপে সব করে আগমন॥

অর্জ্ন নামক একজন মহাপণ্ডিত সেথানে বিদিয়া সব দেখিতেছেন।
কিন্তু তবু তাঁহার কঠিন মন বিন্দুমাত্র অবশ হইল না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে
লাগিলেন। প্রভু তাহাকে রূপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, শুদ্ধ
বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে।
ইহা বলিয়া প্রভু রুষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। এমনি ভাবে ডাকিলেন
যেন রুষ্ণ সন্মুখে, আর সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। এই
ডাক শুনিয়া সকলে বাহ্যজ্ঞানশূস্ত হইলেন।

সে স্থান তথন যেন বৈকুণ্ঠ হইল।
দলে দলে গ্রাম্যকোক আসি দেখা দিল ॥
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া॥
নাম শুনিবারে য়েন স্বর্গে দেবগণ।
মাথার উপরে জ্বাসি ক্রিছে শ্রবণ॥

ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥
প্রাভূব মৃথের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অফুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥
শত শত কুলবধ্ আছে দাঁড়াইয়া॥
অসংখ্য বৈক্ষব শৈব সয়াসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে বিহবল হইয়া॥
এইয়পে হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিলা নাচিতে॥

তখন ছম্বার গর্জনে সকলকে বিমোহিত করিয়া প্রাভূ অচেতন হইয়া পড়িলেন। আর সকলে তাঁহাকে সম্বর্গণ করিতে লাগিলেন। এরূপ তর্ম্ব উঠিল যে সকলেই তাহাতে ভূবিয়া গেলেন; তথন অর্জুনের আর বিচার-ইচ্ছা রহিল না।

সেখান হইতে প্রভু গুর্জনী, আর গুর্জনী হইতে বিজয়পুরে এবং তথা হইতে পাণ্ডপুর বা পাণ্ডারপুরে বিট্ঠল দর্শন করিতে গেলেন। এই তুকারামের স্থান। সেই পর্বত হইতে নামিয়া তিনি কুলাচলে উঠিলেন এবং অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন। বাঙ্গালায় যেমন নমন্ত্রীপ, দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছসর সরোবরের তীরে একটি বৃহৎ বকুলতলায় প্রভু বসিলেন। নবন্ধীপে গঙ্গাতীরের স্থায় সেখানেও অধ্যাপক ও পড়ুয়ার মেলা হয়। প্রভুকে দেখিয়া সেখানেও বিশ্বর লোক ভূটিতে লাগিল। প্রভুর পরিধান কৌপীন, গাত্র গুলায়

ধ্দরিত, উপবাদে শরীর শীর্ণ। আবার তাঁহার সৌন্দর্য্য অমান্থবিক, তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কারুণারদের উদয় হয়, নয়নে জল আইদে, আর এই গোলোকের বস্তুটীকে কুস্থমাদনে যত্বপূর্বক বদাইয়া দেবা করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হাদয় বিদীর্ণ হয়। প্রভূ নয়ন মৃদিয়া বিদয়া আছেন, আর আপনার মনে ক্ষের সহিত কথা বলিতেছেন, "কৃষ্ণ, দেখা দাও, আমি বাঁচি না। আমি কোথায় গেলে তোমায় পাব ?…" প্রভূর দেই আবেগপূর্ণ কথা শুনিয়া ও তাঁহার দেই ভাব দেখিয়া পণ্ডিতগণের হাদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এই সময় হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিলেন, "সয়াসী ঠাকুর! তুমি কেন ব্যাকুল হইতেছ? তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন।" "এই বাণী শুনি প্রভূ চমকি উঠিল। লোমাঞ্চিত কলেবরে উঠে দাঁড়াইল॥ এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।"

তথন প্রভূ এরপ করুণ-কণ্ঠে কান্দিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পণ্ডিত আবার ঐ কথা বলিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, কেন কান্দ, তোমার রুফ্ড এই সরোবরেই আছেন।" এবার প্রভূ আর ধৈর্য্য ধ্রিতে পারিলেন না, হুহুদ্ধার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন।

লোকে তথন প্রভূব ভাব দেখিয়া এত আক্নন্ত ইইয়াছেন যে, তাঁহার জলে ঝাঁপ যে তাঁহার মনোগত কার্য্য, কাচপনা নয়, তাহা সকলে ব্ঝিলেন। কাজেই বহুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন; এবং প্রভূকে উঠাইয়া সকলে সেই পণ্ডিতকে ভর্মনা করিতে লাগিলেন। প্রভূতখন চেতনা পাইয়াছেন। সেখান ইইতে প্রভূ ভোলেশ্বর গেলেন। প্রকাণ্ড পর্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব। সেখান ইইতে দেবলেশ্বরে এবং তথা ইইতে জিজ্বিনগ্রে থাণ্ডবাকে দর্শন

করিতে চলিলেন। এথানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হয়েন। ইহাদের দুর্দ্দশার কথা পর্বের বলিয়াছি। যে কন্সার বিবাহ না হয়, তাহার বিবাহ থাওবার সঙ্গে হয়,—ইহারাই মুরারি। পাওবা মন্দির তাহাদিগকে পালন করেন। আর দেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যুগীত করেন। এই মহৎ উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহারা যেন খৃষ্টিয়ানদিগের "নন"। ননদিগের কায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেশ্চাবৃত্তি করেন। এমন কি. তাহাদের এক পাড়া হইয়াছে, দেখানে ভদ্রলোক যায় না। ইহাদের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়া উপজিল। দেখুন, প্রভুকে যে সকলে দয়ার-ঠাকুর বলে, সে সাধে নহে। দ্বংথ তিনি দেখিতে পারিতেন না, তঃথ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। মুরারিগণের কথা শুনিবামাত্র প্রভুর হাদয় ব্যথিত হইল। প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে নগ্নপদে অনাহারে অনিদ্রায় হাটিতেছেন কেন ? কেবল জীবের প্রতি দয়ার নিমিত্ত। প্রভুর কি ইহাতে কিছু স্বার্থ আছে? কিছুই না। বরং তিনি যদি দেখেন যে কোন স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে. অমনি সেখান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলে "তুমি ভগবান," অমনি জিভ কাটেন। যদি রাজা পদতলে পড়েন, অমনি তাহাকে চুর ত্তর করেন। যে তাঁহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে ভাহাকে আলিখন করেন। তাই বাফঘোষ প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন— "কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া। পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে कानिया॥"

গোবিন্দ ভয়ে আকুল; বলিলেন, "প্রভু, করেন কি, দেখানে যাবেন না; লোকে কি বলিবে?" প্রভু দে কথা শুনিলেন না,—একেবারে ম্রারিপাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই ম্রারিগণ অপরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নির্মণ পবিত্র বদন, ও অরুণ করুণ নয়ন দেখিয়া ম্রারিগণের হৃদয় ভক্তি ও কারুণারসে দ্রবীভূত হইল ; আর
তাঁহারা অহতাপে দয় হইতে লাগিলেন। প্রভূ বলিলেন, "তোমাদের
পতি রুষ্ণ, ভোমাদের আর ভাবনা কি ? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে
ভক্তিতে হইবে।" ইহা বলিয়া প্রভূ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। শেষে
যাহা হইবার তাহাই হইল,—ম্রারিগণ তাঁহাদের পাপ স্মরণ করিয়া
অন্থির হইলেন, আর উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভূর চরণে লুটাইয়া পড়িলেনঃ।
সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেকা ফ্রন্দরী ও ঐশ্বর্যশালী ইন্দিরা বলিলেন
—"বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুর্ক্ম করিয়া। উদ্ধার কর হে মোরে পদর্গল
দিয়া॥ ইহা বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।" এখন প্রভূর কাণ্ড শ্রবণ
কর্মন। ম্রারিরা সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত হইলেন,
একজনও আর কুপথে রহিলেন না।—এত দিনে প্রকৃতই তাহারা দেবদাসী
হইলেন।

সেখান হইতে প্রভূ চোরানন্দী চলিলেন। এথানে ডাকাডের বাস, তাহারা বড় বলবান। সকলে প্রভূকে সেথানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামস্বামী বলিলেন, "স্বামিন, অবশু তোমার কোন ভয় নাই, কিছু তুমি সেথানে কেন যাও? সে ত তীর্থস্থান নয়, তুমি যেও না। কারণ—"যদি কোন অমঙ্গল করে দহ্যগণ। তোমার বিরহে লোক তাজিবে জীবন।"

প্রভূ অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।" তাঁহার কি প্রয়োজন, পরে জানা গেল। সেথানে প্রকাণ্ড বিষরক আছে, সেটা ছেদন করিতে হইবে, এই তাঁহার উদ্দেশ। প্রভূ গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটা বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়া যেন বিশ্রাম করিতে ভাহার ভলে বদিলেন। তথন বেলা আন্দান্ধ এক প্রহর। দহ্মাগণ সর্বনা সতর্ক থাকে, কেই যেন তাহাদের অক্তাতসারে তাহাদের আগমে

প্রবেশ করিতে না পারে। এই জন্ম প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহার। প্রভবে দেখিল, দেখিরা নিকটে আসিল। সেই সঙ্গে আরও তই এক জন আদিল। তাহারা আদিয়া প্রভৃকে দেখানে আদিবার কারণ জিল্লাসা করিল। উত্তর না পাইয়া বলিল যে, তিনি সেথানে বসিতে পারিবেন না। তাহাদের দর্দারের নিকট তাঁহার যাইতে হইবে। প্রভু মাথা নাডিয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহরীরা জিদ্ করিতে मानिन, रेक्टा यन तनभूकिक धित्रा नरेशा शरेरा। किन्न श्राप्ट যে জোর করিয়া লইয়া যাইবে, সে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রভুকে দেখিয়াই তাহাদের একট নরম হইতে হইয়াছে। পরে ভাহারা অভ্যন্তরে যাইয়া সন্ধারকে সংবাদ দিল.—সন্ধারের নাম নারোজী। সে অভিশয় বলবান, ভারি যোদ্ধা, বয়:ক্রম ৬০ বংসর, কিন্তু দেখিতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। সন্ধার একটা সন্ন্যাসী আগমনের কথা শুনিয়া দৌডিয়া আসিল. এবং প্রভকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক। তাঁহার বর্ণ কাঁচা-সোনার স্থায়, অঙ্গ দিয়া লাবণ্য চোঁয়াইয়া পড়িতেছে, বদন স্থন্দর, নির্মাল ও চিত্তাকর্থক। নারোজীর যাহা কথন হয় নাই, এখন ভাহাই হইল,—অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। তথন সে সাষ্টাঙ্গে প্রভৃকে প্রণাম করিল, এবং তাহার দেখাদেখি সমুদয় দম্যাগণ তাহাই করিল।

প্রভূ হাঁ না কিছু না বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তথন নারোজা করযোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আহ্বন, আপনার সেবা করিব।" প্রভূ উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও যাইবেন না, এই বৃক্ষতলেই থাকিবেন। দম্যুপতির ইহাতে ক্রোধ করা উচিত ছিল, কারণ ভাহার আজ্ঞা লজ্মন করিতে কেহ যে পারে, ইহা ভাহার জানা ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ করিল না, অনুচরগণকে গোঁসাইর নিমিত্ত হুধ আটা চিনি ইত্যাদি আনিতে বলিল: অহুচরগণ ইহাতে অতান্ত আশ্র্যান্বিত হইল। তাহাদের কর্তার কাহাকেও এরপ আদর করা অভ্যাস ছিল না, স্বতরাং তাহারা নানা জনে নানারূপ আহারীয় দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভু তথন নয়ন মুদিয়া আছেন, আর নারোজী স্থিরনেত্রে তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই বিচলিত হইতেছেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্মজান প্রায় গেল। তথন মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না. যাহা মনে আসিতেছে তাহাই খলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "কত পাপ করিয়াছি। কেন পাপ করিয়াছি ? লোকের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হল্ডে বধ করিয়াছি, কেন ? স্থী-পুত্রের নিমিত্ত ? আমার ত স্থী-পুত্র নাই। আপনার উদরের জন্ম ? আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ভিক্ষা করিয়া চটা অর সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম. এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে। আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ভ করিয়াছি, প্রাণের মধ্যে জলিয়া উঠিতেছে। পার একি বিপদ প আমার क्रम्राय प्रायाया नाष्ट्र। किल्ब-मन्नामी प्रिया वामात लाग कात्म কেন 🤊

প্রভু নয়ন মৃদিয়া আছেন, পরে উহা হইতে দরদরিত ধারা পড়িতে লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, এবং উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে আহারীয় দ্রব্য লাজান রহিয়াছে, প্রভু তাহার মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে জিনিশ সব নষ্ট হইতে লাগিল। তদ যথা—

"ঘুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী। ইচ্ছা করি নট করে খাদ্যদ্রব্যরাশি॥" नांद्राष्ट्री वनितनन

"নষ্ট হৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়। পুন: যোগাইব আমি এই দ্রব্যচয়॥"

এইরপে—"অপরাক্লকালে মোর গোরাগুণমণি। প্রেমে ম্রছিত চইয়া পড়িল ধরণী॥"

তথন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়। আশ্রয় চাহিলেন। অগ্রে হাতে যে অস্ত্র ছিল, ত.হা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাকি ছিল কৌপীন-পরিধান, তাহাও করিলেন; করিয়া সেই প্রকাণ্ড দেহধারী যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, প্রভুর অগ্রে দাড়াইয়া কর্যোড়ে বলিতেছেন—

"এত দিন চক্ষ্ অন্ধ ছিল প্রান্তিধৃমে।
আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলিলাম ভূগে।
এই মুথে কত জনে কটু বলিয়াছি।
এই হস্তে কত নরহতা। করিয়াছি॥"

নাবোজী তাহার দলস্থগণকে বিদায় দিয়। বলিলেন, "তোমরা যাও, স্থপথে গমন কর, আর কুকার্য্য করিও না।" ইহা বলিয়া প্রভুর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু চলিলেন, পশ্চাতে নাবোজীও চলিলেন, প্রভু নিঘের করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, মুথে বাক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভু জানিলেন কি না তাহাও বুঝা গেল না। সেই দিন হইতে তাঁহারা তিন জন হইলেন। সেই চৌরানন্দি, যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন উহা "কিরকি" উপনগর, সেখানে বম্বের লাটসাহেব বাস করেন। সেখান হইতে থগুলা যাইয়া প্রভু মূলানদীতে স্নান করিলেন। থগুলাবাসিগণ মাতিগার্থের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তদ্যথা—

"বড় আতিথ্যে হয় যত থণ্ডলিয়া। টানাটানি করে দবে প্রভুকে লইয়া॥ অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল। খুনাথুনি করিবারে প্রস্তুত হইল॥

প্রভূ বলিলেন, "আমার সঙ্গীরা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।"

> এত বলি প্রভূ আর বাক্য না কহিল। নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল।

পরে প্রেমে বিভার হইয়া সমস্ত রজনী প্রভু নৃত্য করিয়া কাটাইলেন।
এই এক রজনীর মধ্যে উপস্থিত সমস্ত লোককে হরিনাম বিতরণ করিতে
হইবে। সেথানে বছলোক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই রজনীতে প্রচুর
ভজনের ফললাভ করিয়া চিরজীবন, এমন কি পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ
করিতে লাগিলেন। যাহার দর্শনে মন পবিত্র হয়, তাঁহার সঙ্গে এক রজনী
য়াপন করিয়া ফল কি হয় তাহা সহজেই অসুমেয়। গৌরাদ্ধ প্রভুর
পবিত্র বায়ু অঙ্কে লাগিলে যে ফল হয়, পগুলাবাসিগণের তাহাই হইল।
নারোজী সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। সে কিরপে
না—"কাছে বসি স্বেদবারি নারোজী মুছায়।"

প্রভু দেখান হইতে নাসিক, নাসিক হইতে দমনগরে ও তৎপরে পঞ্চদশ দিবদ পথ চলিয়া স্করাটে উপস্থিত হইলেন। স্থরাট হইতে বরোচ, বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। দেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সন্মুখে বিপদ ঘটিল। এ পর্যান্ত আন্দাজ দেড়মাসকাল নারোজী প্রভুর পশ্চাৎ ছায়ার মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রভুর সঙ্গে আসিতেছেন ইহাতে প্রভু আপত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, নারোজী ভেক

লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার বে ঝইবার সময় হইয়া আসিয়াছে, তাহাও প্রভূ অবখ জানিতেন। নারোজী প্রভূর নানা সেবা করিতে করিতে যাইতেছেন, যথা—পাদসম্বাহন, বায়্বীজন, মূর্চ্ছার সময় সম্ভর্পণ ইত্যাদি।

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে নারোজ্ঞীর জ্বর হইল, এবং তিন দিন পরে—"জ্বরবোগে নারোজীর মবণ ঘটিল।

মৃত্যুকালে সম্মুথে বসিয়া গোরারায়। পদ্ম হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায়॥-নারোজী মরণকালে জোড়-হাত করি। চাহিয়া প্রভুর পানে বলে হরি-হরি॥ যেই কালে নারোজী নয়ন মুদিল। আপনি শ্রীমুথে কর্ণে ক্লফনাম দিল॥ নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বস্তর, তমালের তল হৈতে করে স্থানাস্তর॥"

আপনার। এখন বলুন—মৃত্যুর পরে নারোজীর কি গতি হইল ? যদি কেহ অন্তের এক কপদ্দক হরণ করে, তবে সে দণ্ডার্ছ হয়। নারোজী বহুতর লোকের সর্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে আঘাত করে, তবে সে দণ্ডনীয় হয়। নারোজী বহু লোকের প্রাণবধ করিয়াছেন। অতএব নারোজীর কি গতি হইল ? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্যা প্রবণ করুন।

যাহারা মহাজ্ঞানী, তাঁহারা বলেন যে, কশ্মকল ভোগ করিতেই হইবে, তাহা হইতে কাহারও অব্যাহতি পাইবার যো নেই। অর্থাৎ তুমি তোমার ভালমন্দের কর্ত্তা। তুমি যদি ইচ্ছা কর তবে ভাল ফল আহরণ করিতে পারিবে, কিম্বা যদি ইচ্ছা কর আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে। তাহা যদি হইল, তবে ভগবান কোথা থাকিলেন? বরং লোকে ভগবান্কে অবহেলা করিয়া বলিবে,—"আমি যদি ভাল হই, তবে তুমি ভগবান্কোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে তুমি ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিতেও পারিবে না।" তাহা যদি হইল,

তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব ? এই সমুদ্য জ্ঞানীলোক প্রকারান্তরে বলেন যে, আমাদের কর্ত্তা অপর কেহ নাই, আমাদের কর্মই আমাদের কর্ত্তা। স্থতরাং ভগবদ্ভজনের প্রয়োজন নাই। বাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বলেন,—" শী ভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম ধ্বংস করেন।" ইহার মধ্যে কোন্টা ঠিক ? এই তক্ত নারোজীর জীবনী হইতে মীমাংসা হইবে।

নারোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর ভজন করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহার হত্যাকারীদের মঞ্চল প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। আর নারোজী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মঞ্চা বধ করিয়া আসিয়াছেন। হরিদাসের দেহ লইয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহটী তথন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতেই প্রভু তাঁহার দেহ কোলে লইলেন, তাঁহার গাত্রে পদাহন্ত বুলাইলেন, আর তাঁহার কর্বে ক্লফনাম দিলেন। প্রভুর দয়া ও শক্তি প্রবোধানন্দ এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"ধর্মাম্পৃষ্টঃ সততপরাবিষ্ট এবাত্যধর্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং স্বষ্টিয়ু কাপি নো সন্।
যদ্ধতং শ্রীহরিরসম্বধাধাত্মক্তঃ প্রনৃত্য তুটেচর্সায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং॥"

অর্থাং—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম কথন স্পর্শ করে নাই, যে সর্বাদ। অধর্মে আবিষ্ট, যে কথনও পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন-রচিত স্থানে গমন করে নাই, সেই ব্যক্তিও বদত্ত শ্রীরাধারুফের প্রেমরস-স্থার আস্বাদনে মন্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুঠন করে, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্বার।"

প্রভূ জগাই-মাগাইকে নিমেষ মধ্যে জীবাধম হইতে ভক্তশিরোমণি

ক্রিলেন। নদীয়ার লোক তাহাতে কি প্রভূকে হৃষিয়াছিল? মনে ভাবুন, জগাই মাধাই কর্ত্তক অত্যস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এমত লোক নদীয়ায় বিস্তর ছিল। তাহারা জগাই মাধাইর উদ্ধার গুনিয়া প্রতিশোধের ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল যে, যাইয়া তাঁহাদিগকে বলিবে, "কেমন রে ডাকাত, এখন কেমন ?" কিন্তু যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতিশোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ পাইল। ফিনি ঘাটে যাইতেছেন. জগাই মাধাই অমনি তাঁহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, "জানিয়া বা না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি তবে আমাদের মাপ কর।" যাহাদের কাছে ইহারা প্রকৃত অপরাধ ক্রিয়াছেন ভাহারা তাঁহাদের তথনকার দশা দেখিয়া আর তাঁহাদের প্রতি কুপার্ন্ত না হইয়া পারিতেছে না, পূর্ব্বকার শত্রুতার নিমিত্ত যে প্রতিশোধের ইচ্ছা তাহা লোপ হইয়া যাইতেছে। মাধাই যাহার অনিষ্ট করিয়াছেন, সে ব্যক্তি তাঁহার পূর্বকার প্রতাপ ও এখানকার দৈয় ও তুর্দ্ধশা দেখিয়া যথন তাঁহার প্রতি ক্লপার্ত্ত হইতেছে, তথন ভগবান কেন হইবেন না ? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই দণ্ড প্রার্থনা করে. তবে তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না।

বিভাপতি প্রার্থনা করিলেন যে, "হে প্রাভু, যথন তুমি বিচার করিবে তথন আমার গুণলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি করুণা চাই।" আবার বড়লোকেরা ভগবানের ন্যায়পরতার বড় পক্ষণাতী। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, তবে তাঁহাদের নিজের কি দশা হইবে? ভগবান যদি বিচারপতি হইয়া বসেন তবে আমাদের কাহারও অব্যাহতি নাই, তুমি যে এতবড় লোক ভোমারও অব্যাহতি নাই। অতএব "আমি আমার ভালমন্দের

কর্তা, শ্রীভগবানু নহেন", ইহা বাতুলের কথা, প্রকৃত জ্ঞানীর কথা নয়।

পূর্ব্বে বলিলাম, প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এথানে স্থপনিথার নাসিকা ছেদন করা হয় বলিয়া ইহা তীর্থস্থান। সেথানে রামের কুটীর ও তাঁহার চরণচিহ্ন আছে। প্রভু সেথানে গিয়া—

কোথা মেরি রাম বলি উঠিল কান্দিয়া॥
পদ্মগন্ধ বহিতেছে প্রভুর শরীরে।
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে॥
কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কম্ফ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ক্যায় কভু ইতি উতি চায়॥
কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাদে কেটে যায় ত্বই এক দিন।
অন্ধ না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥

সেথানে লক্ষণ স্থাপিত গণেশ আছেন। সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় প্রভু একা বসিয়া আছেন। গোবিন্দ ভিক্ষা নিমিত্ত গিয়াছেন, নারোজী দূরে ফল আহরণ করিতেছেন।

গোবিন্দ ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে জঙ্গলে আলো দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তিনি নিঃশব্দে প্রভুর নিকটে আসিতে লাগিলেন। দেখেন কি—

বিম্ বিম্ করিতেছে বনের ভিতর।

চক্ষ্ মৃদি কি ভাবিছে শ্রীগোরস্থনর॥

অঙ্গ হতে বাহির হতেছে তেজারাশি।

তেজ দেথিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাঁধাঁ লাগিল। তিনি গুটি গুটি আরো নিকটে যাইয়া এক ধারে দাঁড়াইলেন।

> পদ শব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচন্দিতে। সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে॥

শ্রীনবদ্বীপে প্রভূ মৃত্মূ ত্ব প্রকাশ হইতেন, তখন তাঁহার শরীর সহস্র স্বর্যের তেজ ধরিত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্কসমক্ষে আর প্রকাশ হইতেন না।

সেখান হইতে দামন নগরে আসিলেন। সে স্থান ত্যাগ করিয়া ও পঞ্চদশ দিবদ হাঁটিয়া স্থরাটে গেলেন। প্রভু আজ সমুদ্রধারে আসিয়াছেন, এবার পশ্চিমধারে। সেথানে স্থরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত অপ্তভুজাদেবী আছেন। প্রভু সেথানে তিন দিবস ছিলেন। একজন ভালমামুষ সন্মাসী প্রভুর নিকট সাধনভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে. প্রভু তাহার সহিত ইষ্টগোষ্টি করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগ বলি দিতে আসিল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা পাইয়া তাহাকে বলিলেন, "দেবী বৈষ্ণবী, তিনি মাংস আহার করেন না। তাঁহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমরা মাংস ভক্ষণ করিবে ? জীবটা পরিত্যাগ কর।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। তাহার পরে প্রভূ তাপ্না-নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। সেখানে বলি-স্থাপিত বামন আছেন, আর সেই নিমিত্ত সেই নদী তীর্থরূপে পরিগণিত। সেখান হইতে ষক্তকুণ্ড দেখিবার নিমিত্ত ববোচ নগরে নর্মদার তীরে গমন করিলেন। **मिथान इहेर** वरतामा नगरत याहेशं **डॉक्तड़ी मिथिर हिन्दिन।** ডাঁকরজী দেখিয়া আবার বরদায় ফিরিয়া আদিলেন। বরদার রাজা পরম বৈষ্ণব। দেখানে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপ-कटान जाव जानीव दाज। अहटल मिनद পरिकाद कटदन, अहटल

তুলসীমঞ্জরী তুলিয়া গোবিন্দের পাদপদ্মে দিয়া তাঁহার পূজা করেন। প্রভূ সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়া প্রেমে অধীর হইলেন।

> ছিন্ন এক বহির্ব্বাস পাগলের বেশ। সদা উনমত প্রভুর ক্বফের আবেশ॥

এখানে নারোজী এক তমাল-তলায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া তাঁহার চক্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহত্যাগ করিলেন। এ কথা পূর্বেব বলিয়াছি। প্রভু অমনি তমাল-তলা হইতে নারোজীর দেহ স্থানাম্বরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সমাধি দিলেন। পরে रिकार हितारमं अर्थात्मक मार्थ कविशाहित्नन, महेक्रे मार्थि বেড়িয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাকলরব হইল, শেষে রাজা আসিলেন। রাজার ইচ্ছা প্রভূকে ভিক্ষা দিবেন। প্রভূ বলিলেন, যে বিলাসীর ভিক্ষা তিনি লয়েন না। কিন্তু রাজা ছাড়েন না। তথন প্রভুর ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টভিক্ষা লইলেন। প্রভু বরদা ত্যাগ করিয়া মহানদী ( যাহ। মানচিত্রে 'মাহি' বলিয়া পরিচিত ) পার হইলেন। পরে আহামাদাবাদে যাইয়া প্রভু প্রথমে মুসলমানরাজ্যের নিদর্শন পাইলেন। বান্ধালা ত্যাগ করিয়া আর উহা দেখেন নাই। প্রতাপ-রুদ্রের সাম্রাজ্য গোদাবরীর ওপার পর্যান্ত। সেথান হইতে যত দেশ शिवारहन, ममुनव हिन्तुगामनाशीरन। आहामानावीरन कान मृमनमानरक দেখিয়াছিলেন কি না. তাহার কোন উল্লেখ নাই। নগর অতি জাঁকের. বড় বড় অট্টালিকা কর্ত্তক শোভিত। নগুরবাসীরা অতিথি-সেবায় অমুবক্ত। প্রভূকে সকলে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। প্রভূ গৃহন্তের বাটী যাইতে অম্বীকার করিলেন। বহুতর লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। একজন পাণ্ডত শ্রীভাগবতের কথা উঠাইয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। স্থতরাং তাঁহার সহিত প্রভুর একটু কথা হইল।

পরে লোক-কলরব, কীর্ত্তন, প্রভূর নৃত্য। তাহার পরে যাহা হয় তাহা হইল,—প্রভূ বহুলোকের হাদয়ে ধর্মোর বীজ বপন করিলেন।

তাহার পরে শুলামতী নদী পার হইয়া প্রভু নদীতে স্নান করিতে গেলেন। এমন সময় গোবিন্দ দেখিলেন কয়েকজন লোক দারকা-তীর্থে গমন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালী আছেন মনে হওয়ায় গোবিন্দের তাহাদের সহিত আলাপ হইল। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কুলীনগ্রামের বস্থ-পরিবারের একজন আছেন, নাম রামানন্দ , অপরের নাম গোবিন্দরগ। রামানন্দ গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! তিনি কোথা?" গোবিন্দ বলিলেন, "ঐ যে তিনি নদীতে (শুলামতী) স্নান করিতেছেন।" রামানন্দ অমনি ক্রতপদে গিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তুমি আমাকে দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে।" নিত্যানন্দ প্রভৃতি ছই শভ জনে নীলাচলে প্রভুর জন্ম অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাঁহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার লক্ষ্ণ লক্ষ লোক তাঁহার অদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার অভাবে শ্রীনবন্ধীপ অধ্বকার। যথা, প্রেমদাসের গীত—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে, যত বৈরাগী সন্মাসী।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া স্থায়, যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি এক সন্মাসী দেখিয়াছ ? জ।
বর্ষ নবীন, গলিত কাঞ্চন, জিনি তম্থানি গোরা।
হরেক্বন্ধ নাম, বলয়ে সঘন, নয়নে গলয়ে ধারা॥

আর প্রভূব নিজ বাড়ী, তাঁহার জননী ও তাঁহার ঘরণী, কোথায় তাঁহারা ? আর কোথায় আমাদের প্রভূ? সকলকে ছাড়িয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, ছিল্ল কৌপীন পরিয়া প্রভু ক্রম্থনাম বিলাইয়া বেড়াইতেছেন! সকলে একত্র হইয়া বাঙ্গালায় কথা কহিতে কহিতে দ্বারকায় চলিলেন। ত্রই গোবিন্দ মিতালি পাতাইয়াছেন। প্রভু গোবিন্দকে ও গোবিন্দচরণকে বলিতেছেন, "তোমরা যদি মিতা হইলে, তবে রামানন্দও আমার মিতা।" রামানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া করজোড়ে যেন অন্থনয় করিতে লাগিলেন। রামানন্দকে কে না জানে? ইনি বিখ্যাত পদকর্তা। প্রভু সম্দয় ভুলিয়াছেন, কেন? তাহার হাদয়ে কেবল এক ইচ্ছা রহিয়াছে—জীবোদ্ধার, তাই রামানন্দ ও গোবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন, "আমার যে একটা দেশ আছে, তাহা তোমরা শ্বরণ করাইয়া দিলে।" রামানন্দ নিজ পদে বলিয়াছেন—

"রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি, গৌর আমার পাগল করিলে।"
পরে সকলে ঘোগা নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুদ্রের ধারে
ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেথানে এখন রেলপথ গিয়াছে। এখানে
বারম্খী নামক বেশ্যা বাস করে। তাহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে আর
নাই, তাহার ঐশ্র্যেরও সীমা নাই। যথা—

"বেশ্যার্ত্তি করি সাধিয়াছে বহুধন।
বহুমূল্য হয় তার বসন ভূষণ॥
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে সেইখানে।
জাক পসারের কথা সব লোক জানে॥
"প্রকাণ্ড বাগিচা—নামে পিয়ারা-কানন।
কাননের ধারে প্রভু করেন গমন॥
অতি বড় নিম্বরক্ষ আছে সেইখানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে॥"

বারম্থীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ীর পার্শ্বে প্রকাণ্ড

বাগানে, এমন স্থানে বদিলেন যে, বারম্থী জানালায় বদিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। প্রভু বাগানে, বারম্থী দোতলার জানালায় বদিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে, অথচ প্রভুর তাহাকে দেখিবার কোন স্থ্রিধা নাই। তবু ঠিক জানিবেন যে, প্রভু জানিতেছেন যে, বারম্থী তাঁহাকে দেখিতেছে। বারম্থী তাঁহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেধানে গিয়াছেন কেন? বারম্থী যেমন পৃথিবীর মধ্যে স্থল্বীর শিরোমণি, প্রভুও তেমনি স্থল্বের শিরোমণি। প্রভু ও তাঁহার তিনজন ভক্ত সেখানেই সেবা করিলেন। সেখানে যে লোক জুটিতেছে তাহা বলাই বাহল্য।

পিচকারী সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল ॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরি-সংকীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে তৃই চারিজন॥
গ্রাম্যলোক-জনের নয়নে বহে বারি।
বহুলোক আসি দাঁড়াইল সারি সারি॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না য়য়।
অনিমিযে প্রভুর বদন পানে চায়॥
কথন হাসিছে প্রভু কথন কান্দিছে।
কথন বা বাহু তুলি নাচিছে গাইছে॥
থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম-বারি বহে।
কথন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে॥
কথন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণকৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কৃষ্ণ-প্রেমে সদা মন্ত নবীন-সয়্যাসী।

এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী॥
হরি হরি বলিতে আনন্দ-ধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে॥
"কোথায় প্রাণের ক্বফ্র" এই বলি ভাকে।
কথন বা হাত তুলি উদ্ধু মূথে থাকে॥
একবার ঐ যে বলি ধাইয়া চলিলা।
বাহু পসারিয়া নিম্নে জড়ায়ে ধরিলা॥
শ্রীক্বফের প্রেমে মন্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুক্রি কভু দেখি নাই॥
প্রকাণ্ড এক গর্ভ সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে ভাহার ভিতরে॥

বারম্থী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্তকে বরাবর মৃশ্ধ করিয়া আদিয়াছে। এখন প্রভু আপনার রূপ দেখাইয়া তাহাকে মৃশ্ধ করিতেছেন,—দেহের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। বারম্থীর তখন এরূপ হইয়াছে য়ে, প্রভুর চরণে আদিয়া পড়ে আর কি,—কিন্তু ভয় করিতেছে। ভাবিতেছে, প্রভু তাহার উপর রূপা কেন করিবেন ? দে না নগরের অথবা জাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম ? বারম্থীর সেই ভ্রম প্রভুর ঘুচাইতে হইতেছে। ভ্রম এই য়ে,—সে অতি অধম সেই নিমিত্ত রূপা পাইবার অম্পযুক্ত। এইরূপে প্রভু তাহার ভ্রম ঘুচাইলেন।

বালাজী বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ সেখানে ছিল, প্রভুর উপর তাহার ক্রোধ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন, তবে ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল ঐরপ শত্রুতা। প্রভু যত উন্মন্ত হইতেছেন, তাঁহার প্রতি বালাজীর দ্বেষ তত বৃদ্ধি পাইতেছে। শেষে আর থাকিতে না পারিয়া প্রভুর সম্মুথে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল।

বলিতেছে,—"তুই ভণ্ড, তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভণ্ডামি চলিবে না…।" কেন যে ভগুমি চলিবে না, তাহা আর বালাজী খুলিয়া विनन ना। वाधरुष भानत जाव এर या, जामि वानाजी यथान जाजि. সেথানে অন্তলোকে ভণ্ডামি করিয়া কি করে উহা জীর্ণ করিবে ? **শে**ষে প্রভূকে মারিবে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার উচ্চোগও করিল। অবশ্য বালাজী ভাবিতেচে যে, এ তাহার স্থান, আর সম্যাসী বিদেশী, তাহার বলে সন্মাসী পারিবে কেন ? কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া বালাজী একটু ফাঁপরে পড়িল। কারণ সকলে হাহাকার করিয়া, তাহাকেই আক্রমণ করিল। ইহাতে প্রভর বাহ্ন হইল। কাজেই जिनि वानाजीत भक्ष इटेरनन। जाहारक वनिराज नागिरनन, "हि! এ সমস্ত প্রবৃত্তি কেন পোষণ করিতেছ ? উহা পোষণ করিয়া তোমার লাভ কি ? এসো তোমাকে পরম-ধন দিতেছি।" ইহাই বলিয়া প্রভ তাহাকে বাৎসল্যভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তথন বালাজী দিফক্তি করিতে পারিল না, গ্রহগ্রন্তের ন্যায় শুনিতে লাগিল। যেহেত প্রভূ তথন তাহার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কর্ণে হরিনাম দিলেন, অমনি বালাজী শক্তি পাইয়া বিহবল হইয়া পডিয়া গেল। বালাজীর উদ্ধার কার্য্য সমাধা হইল। কেন না সে অহেতৃক প্রভুকে প্রহার করিতে গিয়াছিল। বোধহয় প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই বালাজীর ঘাড়ে চুষ্ট-স্বরস্বতী আশ্রয় করেন। প্রভু বালাজীকে দেখাইলেন যে, ভগবানের দয়া মহুয়োর দয়ার জাতীয় নয়—সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। বালাজীর উদ্ধার দেখিয়া বারমুখী আশাসিত হইল। তথন আপনার গণকে এই কথা বলিল যে, আমি উদাসিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব. সেই নিমিত্ত যাইতেছি। তাহারা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, বারমুখীর সঙ্কল্প দুঢ়। তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুখী

অগ্রবর্ত্তী হইলে, তাহার অধীনা-সহচরী মীরা ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ আদিতে লাগিল। বারম্থী তাহাকে সান্থনা করিয়া বলিল,—"আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, তাই পতিতপাবন সন্ন্যাসীর শ্বরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কিন্তু কেবল সংকার্য্যে ব্যয় করিও। আমি অবশ্য কৃপা পাইব। বালাজি, ঠাকুরকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, প্রভু তাহাকে কুপা করিলেন। আমার তাই দেখিয়া ভরসা হইয়াছে।"

বারম্থী আসিতেছে, এবং কি জন্ম আসিতেছে, তাহাও তথন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বারম্থীর আসিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল হইয়াছে। লোকে একেবারে বিশ্বয় ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে। বারম্থী আসিতেছে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। প্রভু নয়ন ম্দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বারম্থী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর—"তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল।" তথন সে উঠিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আপনার কেশ এলাইয়া দিল। সে কেশ তাহার গৌরবর্ণের নিকট কিরপ দেখাইতেছিল, না—"বিত্যতের পাশে যেন মেঘ রাশি রাশি।" তারপর সে করজাড়ে বলিতেছে, "প্রভু, আমি আর পাপ করিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও।" মীরাদাসী সঙ্গে একথানি কাঁচি ও বসন আনিয়াছিল, সেই কাঁচিথানা লইয়া বারম্খী আপনার দীর্ঘ-কেশ কচ্কচ্ করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন বসন পরিয়া জোড়হন্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ইহাতে দর্শকগণের কিরপ মনের ভাব হইল বিচার কর্ষন।

প্রভূ বারম্থীকে চূপে চূপে ক্বপা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া কি করিলেন? না—সেই পরমাস্থন্দরী ধনশালী বেশাকে সহস্র লোকের সম্মুথে দাঁড় করাইয়া তাহার কচচ্ছেদন (কেশচ্ছেদন) করাইলেন ও কৌপিন পরাইলেন,—পরাইয়া তাহাকে রূপা করিলেন। উদ্দেশ্য যে, বারম্থীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহস্র সহস্র লোক পবিত্র হউক।

বারম্থীকে প্রভু আশ্বাস দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,—"তুমি তুলসী-কানন করিয়া এথানে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" বারম্থী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্থলরী। অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মৃশ্ধ হইত, আবার ভাল-লোক উহা দেখিয়া ভয়ে ও ঘুণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন তিনি চূল কাটিয়াছেন, ভূষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন-বসন পরিয়াছেন, ইহাতে কি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কুংসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়,—বারম্থীর এক নৃতন সৌলর্ধ্য হইল। পূর্ব্বের রূপে কেবল মন্দ-লোকে মৃশ্ধ হইত, কিন্তু বারম্থীর এখন যে রূপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। বারম্থীর সৌন্দর্য্য ক্রমে এখন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু—এই যে বলিলাম,—সে আর একরূপ সৌন্দর্য্য, পূর্ব্বকার সৌন্দর্য্য নয়।

বিবেচনা করুন, নারোজী প্রথম-শ্রেণীর ডাকাইত, বারম্থী প্রথম শ্রেণীর বেশা। প্রভৃকে দর্শন মাত্র ইহাদের পুনর্জ্জন্ম হইল। ইহাতে প্রভৃর অবতারের প্রয়োজনিতা ব্বিতে পারিবেন। সহচরী মীরাবাই অনেক কান্দিল। কিন্তু বারম্থী কিছু গ্রাহ্ম করিল না; বরং মীরাকে উপদেশ দিল,—"ভাই, আপনার পথ দেখ, আর কুকর্ম করিও না।"

সেখান হইতে প্রভু ছয় দিন হাঁটিয়া সোমনাথে গেলেন,—এই সোমনাথ ম্সলমান কর্ত্বক লুক্তিত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া প্রভূ তু:খ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভূ ক্রন্দন করিতেছেন, ইহার মধ্যে ঝড় উঠিল। প্রভূ বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তুই চারিজন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত, বলিল—"টাকা দাও।" প্রভূ বলিলেন, "আমরা

সয়াসী, টাকা কোথা পাব ?" ইহাতে গোবিন্দচরণ ছটি মুন্তা দিলেন। এই পাণ্ডার উৎপাতে আমাদ্বের দেবস্থানগুলির দশা এইরূপ হইয়াছে। সেখান হইতে জুনাগড়ে গেলেন। দেখিলেন, ইহা একটি খুব বড় সহর। সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে শ্রীক্লফের শ্রীচরণচিহ্ন আছে, তাহাই দেখিতে প্রভু পাহাড়ে উঠিলেন। পথে দেখেন ঘাদশ জন সয়্যাসী তঃখ-মনে বিদিয়া আছেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের বৃদ্ধ-গুরু ভার্গদেব পীড়িত। প্রভু অমনি যাইতে নিরস্ত হইলেন, ইইয়া ভার্গদেবকে রোগমুক্ত করিলেন। তাহাতে—

"রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি। প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি॥

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার চক্রোগ হইয়াছে বোধহয়। কারণ আমি ত তোমাকে রুফবর্ণ দেখিতেছি। প্রভু ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গব স্পাষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "আমি তোমায় চিনেছি। কার কাছে ফাঁকি দেহ নবীন সন্মাসী ?" প্রভু তাঁহাকে নয়ন-ভঙ্গিতে কি বলিলেন। যথা—

"কি কহিলা ভার্মদেবে প্রভু আঁথি ঠারি। অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি॥"

পরে সকলে মিলিয়া গির্ণার পাহাড়ে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন।
সেথানে প্রভু অকথ্য প্রেম-তরঙ্গ উঠাইলেন। তথন রামানন্দ ও গোবিন্দ
ছইজন প্রভুর চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভদ্রানদী-তীরে
রজনী কাটাইলেন। সম্মুথে ধরিধরঝারি নামক বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে
অভাপি সিংহ পাওয়া যায়। এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল।
কিন্তু তথন তাঁহারা যোলজন। বোধহয় এই বন পার হইতে প্রভুর
সাহায়্য করিতে হইবে বলিয়া ভার্গদেব পীড়িত হইয়া পড়েন। স্কুড়ি

পথ দিয়া যাইতে হয়, তুই প্রাহর হইলে সুর্য্য দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে কার্চের তুর্গ আছে, সেখানে যাত্রীগণ রজনীতে বাস করেন, আহার বৃক্ষের ফল। এত ফল যে—

সহস্র লোকের খান্ত পথে পড়ে থাকে।
ঈখরের কত দয়া কহিব কাহাকে॥
তাহার একপ্রকার ফল কামরাদ্বার মত।
চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে॥
টুপ টাপ খায় ফল গোবিন্দ্রন্তর্গ।
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদ্ব ॥"

গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু বলিলেন—

"উদর পুরিয়া ফল যত পারি থাই।" মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জন্মলে প্রভু গান ধরিতেছেন:—

"हरत्रकृष् हरत्रकृष् कृष्ककृष हरत्रहरत् ।"

যথন তথন প্রভু এই নামগান করেন, আর এই যোলজন সঙ্গে তান ধরেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা প্রভাসতীর্থে আসিলেন। প্রভু অবশ্য যতুকুলের তৃদ্দিশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্তু আশুর্য এই,—

"কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়। কান্দিয়া আনন্দ প্রভু ধরায় ছড়ায়॥"

পরিশেষে প্রভু দারকায় গমন করিলেন। ক্লফের ছই স্থান,—বুন্দাবন ও দারকা। বুন্দাবনে প্রভু গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। এখন ঘারকার সেই প্রকার লীলা আরম্ভ হইল। প্রভূ দেখানে এক পক্ষ ছিলেন, ঘারকানগর একেবারে উন্মন্ত হইল। যথা—

"ধর্ম্মের ভারেতে পুরী করে টলমল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্মাল॥
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্প গন্ধে সব বাড়ী যেন আমোদিল॥
যেইখানে মকক্ষেত্র, কিছুমাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈত্ত গোঁসাই॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।"

পাণ্ডাগণ প্রভুর আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিলেন, সকলের নিমন্ত্রণ, প্রভু নিজে এক ভার লইলেন, যথা—

> "পঙ্গুদের মধ্যে গিয়া গোরামণি। প্রসাদ বন্টন প্রভূ করেন আপনি॥"

দারকা দেখা হইল। তাহার ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই। অমনি প্রভ্ বলিলেন,—"চল নীলাচলে যাই।" দারকা ত্যাগ করিবার সময় বহুলোক প্রভ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, পুনরায় বরদায় আসিলেন। আর সেথান হইতে চলিয়া আসিয়া, বোল দিনে নর্মদায় স্থান করিলেন, সেথানে প্রভ্ ভার্গদেবকে বিদায় দিয়া, নর্মদার ধারে ধারে চলিলেন। প্রভ্র দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এথন আমরা অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

দেহদ বা ধীনগর হইয়া তাঁহারা কুক্ষী আসিলেন। এখানে অনেক বৈফবের বাস। এখানে এক দ্বিদ্র ব্রান্ধণের লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা আছে। প্রভু সেথানে উপস্থিত হইলেন। ইহাতে ব্রান্ধণ অতি কাতর হইয়া বলিলেন, "আমি দ্বিদ্র, আতিথ্য করিবার শক্তি আমার নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহাতে ব্যস্ত কি, যিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্র হৃদ্ধ চিনি আটা আনিয়া উপস্থিত করিল। সে বলিল, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর। তোমার লন্দ্রীনারায়ণ বড জাগ্রত। কলা নিশিতে তিনি নররূপ ধরিয়া আমাকে ম্বপ্লে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বড় পায়দ থাইতে সাধ গিয়াছে. তাই আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আনিতে বলিয়াছেন। এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া পায়স রান্ধিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে দাও।" ব্রাহ্মণ ত কাঁদিয়া আকুল। তথন প্রভূকে বলিতেছেন,—"ঠাকুর, এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ;" তথন বৈশ্য প্রভর পানে চাহিয়া একেবারে বিভোর হইল, এবং একদষ্টে চাহিয়া রহিল। ত্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"কি হে বণিক! তুমি কি দেখিতেছ?" তখন বণিক গদগদ হইয়া বলিলেন,—"কি আর দেখিব, যিনি নররূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি ঠিক ইহার মত, তিনিই এই।" প্রভূ ইহাতে বৈশ্যকে একটা ধমক দিলেন, দিয়া বলিতেছেন,—"আচ্ছা লোক ত তুমি! আমি কুধার্ত্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়ি আদিয়াছি, ইহার মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিলে?" বৈশ্ব ভয়ে আর কিছু বলিল না। প্রভূ তথন দুগ্ধ দিয়া পায়দ রান্ধিলেন, এবং দকলে প্রদাদ পাইলেন। প্রভ আপনি বৈশ্বকে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন। প্রাতে প্রভু যাইতেছেন, সেই সময় বৈশ্ব আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িল। সে প্রভূকে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়া ছিল। বলিতেছে, "তুমি সেই তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতান্ত যাবে ত আমাকে কুপা করিয়া যাও।" প্রভু তথন ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, ও কর্ণে হরিণাম দিয়া বলিলেন,—"সব ত্যাগ করিয়া তুলসী-কানন কর, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।" ইহার পরে সম্মুখে আবার জন্দ। তুইদিন হাঁটিয়া গভীর জন্দল

পার হইয়া সকলে আমঝোড়া নগবে পঁছছিলেন। সেথানে যে লীলা করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ বলিতেছেন—

> "ক্ষ্ধার জালায় মোরা ছটফট করি। নির্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি॥"

পরে গোবিন্দ তুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া বোলখানা কটা করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়া হইল। সকলে সেবা করিতে বিসয়াছেন—

> "হেনকালে এক নারী বালক লইয়া। বলে কিছু দেহ মরি কুধায় জ্বলিয়া॥ শুনিয়া তাহার বাণী প্রভূ দয়াময়। আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায়॥"

তঃথিনী খুসি হইয়া চলিয়া গেল। প্রভ্ এই স্থানে যে দয়া দেখাইলেন তাহা আমার ভাল লাগিল না। তঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্তু যে সব নিজজন ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মর্মে মরিয়া গেলেন। তাহাদের আহারীয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, কাজেই প্রভ্কে আর দিতে পারিলেন না। রজনীতে প্রভ্ কিছু ফল আহার করিয়া বহিলেন।

পথে এক কুণ্ড পাইলেন। কথিত আছে, সীতা পিপাসাতুর হইলে লক্ষ্মণ বাণদ্বারা সেই কুণ্ড খনন করিয়া জল আহরণ করেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সকলে বিদ্ধাণিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দ্রা নগরে যাইয়া এক যোগীর কথা শুনিলেন। তিনি গুহায় থাকিয়া তপস্থা করেন, দেখিতে স্থন্দর কাঞ্চনবর্ণ। ইনি প্রকৃত একজন যোগসিদ্ধ। তারপর—

"মহাপ্রভূ সম্মুথে গিয়া দাঁড়াইলা। তপস্বী ভান্দিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিলা॥

## যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন। অমনি তপস্বীবর হাসিল তখন॥"

তপস্বীর সঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হইল, তাহা গোবিন্দ ব্ঝিতে পারিলেন না। সেথান হইতে সকলে মণ্ডলনগরে গেলেন, ও তথা হইতে দেবঘর নগরে ঘাইয়া আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন। আদিনারায়ণ একজন ধনী বণিক, অথচ পরমবৈষ্ণব,—কিন্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, সর্বাদা অস্থাী। প্রভু গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বদিলেন। সেথানে ভোগকার্ম্য সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কাজেই লোককলরব হইল, সেই সঙ্গে আদিনারায়ণও আসিলেন। তিনি আসিয়া "নিস্তার কর প্রভু" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে তাহার ভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে দিলেন।

"ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপভোগ। তথনি তাঁহার দূর হৈল কুষ্ঠরোগ॥"

তথন বহু রোগী আসিবে এই ভয়ে প্রভু সেথান হইতে পলায়ন করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে সংসার ত্যাগ করিবার আজ্ঞা দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

তাহার পরে শিবানী ( শিউনি ) নগর, মালয় পর্বত, চণ্ডীপুর, রায়পুর
অতিক্রম করিয়া পরিশেষে প্রভু বিজ্ঞানগরে রামানন্দের বাড়ী আসিলেন।
এতদিন পরে প্রভু নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তথন
চুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন,
"রামরায় আমার সঙ্গে চল, চুইজনে কৃষ্ণকথার স্থথে দিন কাটাইব।
রামরায় একটি রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন। তিনি যথন স্নান করিতে
যান, তথন বাছ বাজাইয়া সঙ্গে সহস্র লোক যায়। তিনি ইহা ফেলিয়া
কুটিরে বসিয়া কৃষ্ণকথা কহিতে কেন যাইবেন? কিছু রামরায় তাহা

ভাবিলেন না, প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন। শেষে বলিলেন, "আপনাকে দর্শন করা অবধি এই রাজ্যশাসন আমার বিষের ন্সায় বোধ হইতেছে। আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আমা হইতে আর তাঁহার এ কাজ হইবে না, তিনি অন্ত লোক নিযুক্ত করুন। তোমার নিকট থাকিব--এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা রাজা জানিতেন, তাই তিনি তদ্বতে ছুটি দিলেন। তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়া নিতান্ত বাগ্র হইয়া আছেন। তুমি অগ্রে যাও। আমার সঙ্গে সৈশ্ত-সামস্ত যাইবে, কাজেই তোমার আমার একত্র যাওয়া স্থবিধা হইকে না।" তাই প্রভু রামানন্দকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে বিলাইতে যাইতে লাগিলেন। পুনক্ষক্তি ভয়ে সে সব কথা আর উল্লেখ করিলাম না। তবে এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেটা বলিতে হইতেছে। সেরপ কয়েকটা লীলা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রভুর মারথেয়ে দয়া করা। কিন্তু এই মাড়ুয়া সম্বন্ধে যে লীলা, তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহা একটু বিবরিয়া বলিব। এই লীলা রসালকুণ্ডে হয়। সেখানে এই মাড়্যা ব্রাহ্মণ কাহাকেও গ্রাহ্ করে না। আর মনেও থুব অভিমান আছে যে, সে স্বাধীন প্রকৃতির লোক, কাহাকে ভয় করে না ইত্যাদি-অর্থাৎ দে একটি বর্বর, মহুয়ের হৃদয়ে যে সমুদয় কমনীয় ভাব আছে, ভাহা তাহার কিছুই নাই, যাহা ছিল, সব উৎপার্টন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে কোন কমনীয় ভাব নাই বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে।

এই ব্রাহ্মণের একটি প্রহলাদ জন্মিয়াছে। কাজেই সে প্রভুর চরণে আরুষ্ট হইয়া সেখানে বিদিয়া আছে,—সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি নড়িতে পারিতেছে না। প্রভুও তাহার প্রতি স্নেহনয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শুনিল যে, সে প্রভুর

কাছে আছে। স্থতরাং কুদ্ধ হইয়া দেখানে আদিল, আদিয়া দেখিল যে প্রকৃতই তাহার পুত্র করযোড়ে প্রভুর সম্মুথে বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সে একেবারে জলিয়া উঠিল এবং বলিতে লাগিল, "তুই এখানে কি করিতেছিদ ?" বালক বলিল, "এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় দয়াময়।" বালকের মুথে প্রভুর স্থতিবাণী শুনিয়া মাড়য়ার যে ক্রোধ পুত্রের প্রতি হইয়াছিল, তাহা সমুদয় প্রভূতে নিয়োজিত হইল। অবশ্য তাহার হাতে একখানা যষ্টি ছিল, আর উহা পুত্রের পুষ্ঠে প্রয়োগ করিবে विनयारे जानियाहिन। এथन छेरा रुख कित्रया श्राप्टरक मात्रिरक हिनन। আর মারিবার আগে প্রভূকে গালি দিতে লাগিল। যাথারা কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাইয়াই প্রহার করে, তাহারা লোক মন্দ নহে, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পাগল, নিজ কাষ্ট্রের নিমিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্তু যাহারা কুটিল, তাহারা অত্যে গালি দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রান্ধলিত করিয়া লম্ম. ক্রোধ হইলে কুকর্ম করিতে আর বাধা থাকে না। এই জন্ম ব্রাহ্মণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল, কি গালি দিল, তাহা অমুভব করা ষায়। অর্থাৎ বলিতেছে,—"তুই ভণ্ড জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুত্রকে নষ্ট করিলি। অন্ত তোকে প্রহার করিয়া তোর ভণ্ডামি ঘুচাইব।"

ইহাতে বালকের মনে কি ভাব হইল তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহার পিতা পাষণ্ড, সে নিজে অতি স্নেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল-বাদে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায়, একেবারে আপনার সর্বনাশ করিতেছে। অবশু সে পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নির্ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পার্ষিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল হইবে না। কাজেই সে পিতাকে ছাড়িয়া প্রভুকে অন্নয় বিনয় করিতে লাগিল। যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই—"প্রভু, উনি আমার পিতা, আমার নিমিত্ত পিতার অপরাধ না লইয়া উহাকে মাপ কর।" ইহাতে

প্রভাব উপর তাহার পিতার ক্রোধ আরো বাড়িয়া গেল। যদি পুক্র তাহার সহিত জ্টিয়া প্রভূকে আক্রমণ করিত, তবে সে পুত্রকে হাদয়ে ধরিয়া তাহার মৃথচুম্বন করিত। কিন্তু পুত্র সন্মাসীর দিকে যাইয়া প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহার পিতা পাষণ্ড, প্রভূব দয়ার উপযুক্ত পাত্র। স্বতবাং পুত্রের ব্যবহারে রাহ্মণ আরও জলিয়া উঠিল। ইহার পরে আর এক কাণ্ড হইল, যাহাতে রাহ্মণের ক্রোধাগ্নিতে ম্বত ঢালিয়া দেওয়া হইল। অর্থাৎ সেথানে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহারা রাহ্মণকে বেশ জানিত, কাজেই তাহারা প্রভূব দিকে হইল, এবং রাহ্মণকে ক্টু বলিতে লাগিল। প্রভূপ্ত ব্যাক্ষ করিয়া রাহ্মণকে বলিলেন—"মারিবে, কিন্তু তাহার মূল্য চাই।" যথা—

"যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে। ততবার ষষ্টিঘাত করিতে পারিবে॥"

প্রভুর এই ব্যঙ্গোক্তিতে ত্রান্ধণের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বালক, পিতার চরণ ধরিয়া বলিল,—"বাবা দেখিতেছেন না, উনি শ্বয় জগন্নাথ।" তাহাতে সে পিতার পদাঘাত ধাইল। তখন বালক প্রভুর চরণে পড়িল। এইরপে একবার প্রভুকে, একবার পিতাকে অন্থনয় করিতে লাগিল। তখন প্রভু ত্রান্ধণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, সে চাহনির তুলনা নাই। চাহিয়া বলিতেছেন,—"তোমার যে কঠিন মুক্তুমির খ্রায় হৃদয়, তাহা ক্রফের কুপায় ব্যাল হউক।"

যে মাত্র প্রভূ এই বর দিলেন, অমনি ব্রাহ্মণ কাঁপিতে লাগিলেন। তথন—

> "ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়। কাঁদিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায়।

প্রভূব প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।

ছই হাতে হই পদ ধরে জড়াইয়া॥

অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়।

কপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময়॥"

প্রভ্ যথন ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তথন তাহার পুনর্জন্ম হইল।
তাহার কি কৃষ্ণপ্রেম হইল ? না তাহার ভক্তির উদয় হইল ? ইহার
কিছ্ই তাহার হয় নাই, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগৃঢ় অর্থ পরিগ্রহ
কর্মন। সকল আধার একরপ নয়, সকলের পীড়া একরপ নয়, সকল
পীড়ার ঔষধও একরপ হইতে পারে না। তবে কিনা বিষম্পরিষমৌষধি।
যাহা হইতে যাহার পীড়া উৎপত্তি, তাহাকে তাহাই দিয়া আরাম করিতে
হইবে। সার্ব্বভৌমের পীড়ার কারণ বিচ্ছা, তাহাকে বিভাদারা আরোগ্য
করিতে হইবে। চাঁদকাজির পীড়া লোকবল, তাহাকে লোকবল দিয়া
স্কম্ম করিতে হইবে। জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার ঔষধ—
চক্র। স্বতরাং ব্রাহ্মণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন কেবল
ভয়, দে এত ভয় যে বম্মুখানি নয় করিলেন, এবং এই ভয় হইতে পরিণামে
তাহার ভক্তির উদয় হইল।

পুরীধামের নিকট আসিয়া প্রভু আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তথন নিতাই, সার্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া আলালনাথে প্রভূব দেখা পাইলেন।\*

<sup>\* &</sup>quot;গোবিলের কড়চা" বলিয়া যে পুত্তক ছাপা হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ ও শেষ কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত। প্রভুর সঙ্গে রামানলের মিলনের পুর্বের এই মৃদ্রিত কড়চা প্রস্থে বাহা আছে তাহা অলীক। আবার, আলালনাথে আসিয়া প্রভুর যে বহু ভক্তের সহিত

## চতুর্থ অধ্যায়

প্রভূ দক্ষিণে যাইয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু বিচার করিব। জীবকে ভক্তিধর্ম শিক্ষা দেওয়া যে এই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রভূ একমূহর্ত্তের নিমিত্তও তাহা ভূলেন নাই। প্রভূর ইচ্ছা ছিল যে, যতদ্র সম্ভব এই ধর্ম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচার করিবেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ দেশে এই ধর্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার এক কারণ, তথন ভারতবর্ষের দক্ষিণেই বিশুদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, অন্তান্ত অংশের ন্তায় দক্ষিণে মুসলমান-আধিপত্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। আর এক কারণ দক্ষিণ-অঞ্চলে বৈশ্ববধর্ম এক প্রকার ছিল না। বৌদ্ধর্ম উত্তর-ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ-অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেথানে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। উদাসীন, সাধু, সয়্যাসিগণ ঐরূপে মুসলমান উৎপাতে

মিলন হইল, দেখান হইতে শেষ পর্যান্ত এই কড়চায় যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সমস্তই অলীক। গ্রন্থখানি প্রামাণিক করিবার নিমিত্ত—গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে যে, "আমি ও কালা কৃষ্ণদাস চলিলাম।" অথচ হস্তলিখিত কড়চার কালা কৃষ্ণদাসের নামগন্ধও নাই। যে কড়চা গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহাতে রামানন্দ রায়ের মিলন হইতে আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্যান্ত প্রামাণিক। অবশিষ্ট সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। প্রকাশক মহাশয় এইয়প অস্তায় কার্য্য করিয়া পরে অতান্ত লজ্জিত হয়েন। তাহার পর তিনি ভাঁহার দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যতদূব সম্ভব শ্রীবিষ্ণ্ প্রিয়া পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একথানি পত্র লিখেন। "গোবিন্দ দাসের করচা রহস্ত" পুত্তক পড়িয়া দেখিবেন।

দেশে স্থান না পাইয়া কতক হিমালয়ের গহবরে, আর অবশিষ্ট দক্ষিণদেশে পলায়ন করিলেন। অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতির, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির নিমিত্ত, যথাসর্বস্থি ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তবু বৈষ্ণবধর্ম হইতে তাঁহারা বঞ্চিত ছিলেন। আপনারা দেখিবেন যে, দক্ষিণে প্রভু সন্মাসী ও যোগীদিগকে যেন তল্লাস করিয়া রূপা করেন।

দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যেই বেশী শৈব ও শাক্ত ধর্মাবলম্বী, বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তবে সেখানে অনেক রামায়ত অর্থাৎ রামোপাসক বাস করিতেন। অবশ্য ইহাদিগকেও একশ্রেণীর বৈষ্ণব বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহারা নহেন। তবে রামাগ্রজ দক্ষিণে ধর্মের জয়পতাকা লইয়া ধর্মপ্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ও প্রচলিত শাক্তধর্ম—প্রায় এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপাশ্য দেবতা শিব ও হুর্গা, আর রামান্তরের উপাশ্য দেবতা কৃষ্ণ,—কিন্তু সে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য-বিবর্জ্জিত বিস্তৃজ-মুরলীধর নহেন, শহ্যচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। স্ক্তরাং দক্ষিণে প্রকৃত বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল।

প্রভূব দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ, রামানন্দ রায়কে সংগ্রহ করা। প্রভূ যে ব্রজের নিগূঢ়বস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে অধিকারী জানিয়া, তাঁহার হৃদয়ে, সেই রসের বীজ বপন করিলেন। এই নিগূঢ়-বস কি, যদি প্রভূ শক্তি দেন তবে পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। যাহারা লীলার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভূর নিকট আপনি আসিলেন, কাহাকে আনিতে প্রভূর তাঁহার কাছে যাইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ ভট্ট-গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, ইন্দি তপনমিশ্রের তনয়। প্রভূ তপনমিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়া এই রঘুনাথের স্ঠেই করেন। শীত্রতপ্রভূকে শান্তিপুর হইতে নবনীপ ডাকাইয়া আনিলেন। পরে

একবার, কেশে ধরিয়া পর্যান্ত তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি আসিলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভুর আকর্ষণে আপনি আসিয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে নন্দন আচার্যোর বাড়ী হইতে প্রভুর ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। উপরে যাঁহাদের নাম করিলাম, ইহারা সকলেই লীলার সহায়। অবৈত বৈষ্ণবধর্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, আর হরিদাস নাম-সংকীর্তনের প্রতিনিধি।

শ্রীরাধাক্ষণ যাঁহাদের ভজনীয় বস্তু, তাঁহাদের পীঠস্থান বৃন্দাবন। কিন্তু বৃন্দাবন কোথায়? বৃন্দাবন তথন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে বৃন্দাবন সৃষ্টি করিতে হইবে, সেই বৃন্দাবন গঠন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে হইবে, আর বড় বড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর এক কপর্দ্দকও নাই। কাহার সাধ্য এই বৃন্দাবন সৃষ্টি করে? তাহাই উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন।

আবার কোন নৃতন-ধর্ম প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি লিখিত শাস্ত্র চাই। কারণ ধর্মের উপদেশগুলি মৃথে-মৃথে থাকিলে সত্তর কলন্ধিত হয়। কিন্তু এই শাস্ত্র গ্রন্থিত করিবার জন্ম উপযুক্ত লোকের আবশুক। প্রভু এই সমৃদয় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কোন বড় সমাট, কি অতি বড় কোন পণ্ডিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার কৌপীনধারী প্রভু, ধন-জন-সহায়শৃন্য একক সমৃদয় করিয়াছিলেন। এই সমৃদয় কার্য্য যাহাদিগের ছারা করাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলে। এইকপ ছয় গোস্বামী রন্দাবনে নিযুক্ত ইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীক্রঞ্জের লীলাভূমি, সেথানে এই ছয় গোস্বামী সেনাপতিরূপে বহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু দেখিলেন যে, গৌড়ীয় পাতসাহের পরমপণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্ত্রিয়, রূপ ও সনাতনই কেবল এই সমৃদয় রূহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহারা গৌড়ে, আর প্রভু নীলাচলে।

প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবার পথে গোড়ে গেলেন এবং সেখানে তাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তাঁহারা এই গোস্বামিগণের,—বিশেষতঃ রূপসনাতনের, নিকট মন্তক অবনত করিতে বাধ্য হন।

দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ গোপালভট্টকে শক্তিসঞ্চার করিয়া বুন্দাবনে আনয়ন করা। ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। প্রভু বারাণসীতে যাইয়া প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে আহরণ করেন। সরস্বতী ঠাকুরের অম্ল্য "চৈতক্যচন্দ্রামৃত" যিনি পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগ্য। মহাপ্রভু যে কি তত্ত্ব, তাহার অতি প্রধান সাক্ষী এই প্রবোধানন্দ। ইহার সাক্ষ্য অমাক্ত করিবার একেবারে যো নাই। যথন বুন্দাবনের গোস্বামীদিগের যশ ভারত ব্যাপিল, তথন রূপসনাতন ও জীব নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় পশ্চিমদেশীয় লোকদিগকে দীক্ষা দেওয়ার ভার গোপালভট্ট গোস্বামীর উপর ক্রস্ত হয়।

প্রভূ দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে ফলবান বিষর্ক্ষ পাইলেই তাহা ছেদন করেন। আবার স্থানে স্থানে অমৃতবৃক্ষ রোপণও করিয়াছেন। এইরূপে বেখা দস্থা ও মায়াবাদী প্রভৃতি বছবিধ বিষর্ক্ষ নষ্ট করিলেন, আর তুকারামের খ্রায় ফলবান্ অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিলেন। প্রভূ উন্মাদের মত যাইতেছেন বটে, কিন্তু কাজের কোন ভূল হইতেছে না। সম্দ্রধার দিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অভ্যন্তরেও যাইতেছেন। কেন যাইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে— অর্থাৎ আচার্য্য সৃষ্টি করিবার জন্য।

কোন মহাপুরুষ কি অবতার যদি কোন নৃতন ধর্ম প্রচার করেন, তবে কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহা বৃদ্ধি পায়। পরে মহুয়োর হুমতিতে আবার উহার শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। ধর্মের এইরূপ গ্লান হইলে, শ্রীভগবান্ সেথানে অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই ভক্তিধর্ম স্থাপন করেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমৃথের বাক্য। তাই প্রভূ যথন ধর্মপ্রচার করিলেন, তথন এই ধর্ম ভারতবর্ষের সমৃদয় ধর্মকে ত্র্বল করিয়া ফেলিল। এই বাঙ্গালায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভূর সময়, শাক্তধর্ম প্রায় য়য় য়য় ইয়য়ছিল। কিন্তু গৌড়ে ব্রাঙ্গাণের আধিপত্য আবার ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, এবং তাহার ফলে এথন বৈষ্ণব ধর্মের ছায়ামাত্র আছে।

সেইরূপ প্রভু যদিও সমুদয় দক্ষিণদেশে নব জাগরণ আনিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে আবার ধর্মের নিজীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তবু দক্ষিণে <sup>†</sup>প্রায় সমুদয় স্থানে, বৈষ্ণবধর্মের আর এক আকার হইয়াছে। তুকারামের শিক্ষা-গুলি ঠিক আমাদের গৌডীয় বৈষ্ণবের মত। আমি বোম্বাই সহরে আমাদের গৌড়ীয় কীর্ত্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী বম্বে পরিভ্রমণকালীন সমুদ্র-তীরে শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে একটি বৈষ্ণবের মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অমুদদ্ধানে জানিলেন যে, উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবধৃতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ; শুনিলেন যে, খ্যাতনামা গৌরভক্ত পরমপণ্ডিত বিশ্বনাথ তাঁহার শেষজীবন শ্রীবর্দ্ধনে যাপন করেন। তবে হয়ত স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, ভাঁহার শিশু দারা ঐ মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রাচ, মহাপ্রভুর একজন গৌড়ীয় ভূত্য কর্ত্তক ঐ মঠ যে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রাম্যাদ্ব বাগচি ইলোরা নগরে যাইয়া রাধাক্লফ মূর্ত্তি দেখিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অগ্রে দক্ষিণে বৈষ্ণবৰ্গণ দ্বিভুক্ত মুৱলীধর, কি রাধাক্বফের যুগল মূর্ত্তি ভক্তনা করিতেন না। তাঁহাদের সেবার বস্তু ছিলেন লক্ষ্মী-জনার্দ্দন,—অর্থাৎ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ আর লক্ষ্মী। শ্রীক্তফের অক্যান্ত মূর্তিও দক্ষিণে পুজিত হইত,—বেমন বিঠলদেব। দক্ষিণে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান মন্দির.—শ্রীরঙ্গপত্তন। দেখানে ভজনীয় বস্তু—লক্ষ্মী-জনার্দ্দন। তবে দক্ষিণে যে একেবারে রাধাক্বঞ্চ ভজন ছিল না, তাহা বলা যায় না। থাকিলেও সে অতি বিরল। মহাপ্রভু যাইয়া রাধাক্বঞ্চ ভজন প্রচলিত করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেথানে রাধাক্বঞ্চের মন্দির দেখিবেন তাহার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তির কারণ যে মহাপ্রভু, তাহার সন্দেহ নাই। রাম্যাদ্ব শুনিলেন যে, সেই রাধাক্বঞ্চের মন্দিরের সম্মুথে প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন।

আপনারা অত্যে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু ত্রিপতিনগরে গমন করেন। ইহা আরকট জেলায়, মাদ্রাজ হইতে বহুদ্রে নয়। সেথানে সাহিত্যসেবী শ্রীমান গোপাল শাস্ত্রী অল্পনিন হইল গিয়াছিলেন। সেথানে যাইয়া একটী তৈলঙ্কিপদ শুনিলেন।

যথা---

"চেয়ে দেখ ছুলু গোসাঞি বান্ধালার বীর। আর কোথায় কে দেখেছ এমন খোলা শির ?"

অর্থাৎ ভারতবর্ষের অপর সমস্ত স্থানে লোক মাথায় আবরণ দিয়া থাকে, "লাঙ্গাশির" কেবল বাঙ্গালায়। ঐ সকল স্থানের লোকের বিশ্বাস যে, যদি কোন স্থীলোক লাঙ্গাশির দেখেন তবে সে দিন তাহার উপবাস থাকিতে হয়। \* তুলু গোসাঞি বাঙ্গালী, কাজেই তাঁহার মাথার কোন আবরণ ছিল না। তাহা হইতেই ঐ তৈলঙ্গি কবিতাটি হইয়াছে। সে যাহা হউক, তুলু গোসাঞি কে? তিনি যে বাঙ্গালি, তাহা জানা

পুনা নগরে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে আর আমি একখানা অনাবৃত গাড়ীতে অর্থাৎ
কেটিনে বেড়াইতেছিলাম। আমার মাথা থোলা। মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণ কুপে জল তুলিতেছিলেন। এমন সমন্ন রাণাডে আমাকে বলিলেন, "রুমাল দিয়া তোমার মাথা ঢাকো।

এ দেখ এ সব স্ত্রীলোকে তোমাকে গালি দিতেছেন, যে হেতু অদ্য তাঁহাদের উপবাসী
পাকিতে হইবে।" কাজেই আমার তাহাই করিতে হইল।

গেল, তিনি তবে যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তিনি ঐ ত্রিপতিতে অবশ্য খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাহা না হইলে গ্রাম্যকবি তাঁহাকে একটা কবিতার নায়ক করিবে কেন ? শ্রীল গোপাল শাস্ত্রী অমুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, তিনি একজন বৈষ্ণব-মহান্ত, দেখানে ছিলেন এবং তাঁহার সমাধিও দেখানে পর্বতের উপরে আছে। এই কথা শুনিয়া গোপালবাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ গোকর্ণগিরির উপর উঠিলেন। দেখেন যে, পর্বত নিবিড় জন্মলে পূর্ণ। পর্বতে বহুতব গুহা আছে, তাহার মধ্যে দাধু বাদ করিয়া ভজন করিতেন, হয়ত এথনও করেন। তাঁহারা একটি গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অভ্যন্তরে মন্দির, মনোহর কুপ, পুম্পোত্যান ও বাদের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটীর। এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি বৈষ্ণবগণের একটি মহাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পরে জানিতে পারেন তুলু গোসাঞির নাম তুল্লভিচন্দ্র সেন, পরে ভেক লইয়া তুলু গোসাঞি হন। তাঁহার সমাধি অভাপি দেখানে পূজিত হইতেছে। হুর্লভ গোসাঞির আশ্রমে মহাপ্রভু পূজিত হইতেন, গোসাঞির অন্তর্জানের পর দেই বিগ্রহ কম্বোকাননের একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছেন **ও** নেই শ্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে পূজিত হইতেছেন। কম্বোকানন কুম্বকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তুল্লভ গোস্বামীর পাঠ্যগ্রন্থের মধ্যে চৈত্যুচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও সেথানকার বৈষ্ণবগণের মধ্যে রক্ষিত আছে।

মনে করুন, এই ত্রিপতিনগরে, প্রভু সেখানে য়াইবার পূর্বের, একটীও বৈষ্ণব ছিলেন না, ছিলেন কেবল রামায়তগণ। তাঁহারা শ্রীরামের উপাসক। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মথুর স্বামী। তিনি প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া, পরে তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রভূব ধর্ম কিরপে উত্তর-পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতে গুল্পমালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকদিগের নাম করিয়াছি। এইরূপে স্থরাট, গুল্পরাট, মালাবার, লাহোর ও সিরুদেশে, প্রভূব ধর্ম প্রচারিত হয়। পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস ধর্ম-প্রচারার্থ দেরাগাজিখায় গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া দেখিলেন সেখানে একটি মন্দিরে শ্রীরাধাক্বফের বিগ্রহ আছেন। আর, দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, মহাপ্রভূব সম্প্রদায়ের ৫০।৬০ জন বৈষ্ণবন্ত সেখানে আছেন।

মহাপ্রভুব লীলাকথা এখনও বাহিবে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ পাইবে ততই তাঁহার নৃতন নৃতন কীর্ত্তি জানা যাইবে। প্রভুব লীলা যখন তেলুগু, তৈলাঙ্গ, ও মহারাঠি ভাষায় প্রকাশ হইবে, তখন উহা সর্ব্বসাধারণে জানিবেন। আমার বিশাস যে অসুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রভুব অসংখ্য কীর্ত্তি পাওয়া যাইবে এবং এই সমৃদয় ক্রমে প্রকাশ হইবে, তবে আমাদারা অবশ্র হইবে না। পূর্বে লিখিয়াছি যে, সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এ কথা কোন গ্রন্থে পাই নাই তবে একটি পদে পাইয়াছি, যথা—

"জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
পোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকি ঝিকিয়া।
ভকত আনন্দে নাচে লিকি লিকি লিকিয়া॥
পদ তুই চারি চলু নট নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়া॥
ঐছন পহঁকে যাহ বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেমভিকারী॥"

তাঁহার পুত্র জাহান্দীর যে বৃন্দাবনে গোস্বামী দর্শন করিতে আইদেন আর তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাহা তিনি তাঁহার আত্ম-জীবনী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রভূ দক্ষিণে আর এক মহৎ কার্য্য করেন। দেখানে বিলমক্ষলকৃত কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা এই ছইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। যদিও ব্রহ্মসংহিতা অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রন্থ লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু কর্ণামৃত লিখে কাহার সাধ্য ? কেবল তাঁহারি সাধ্য যিনি কৃষ্ণের পূর্ণ কুপাপাত্র। তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এত কুপা কেন হইল ? কারণ তাঁহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মৃশ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বেলের কাঁটা দিয়া সে ছটী নয়ন ধ্বংস করেন। কাজেই কৃষ্ণের কুপাপাত্র হইলেন। প্রভূর প্রকাশের পূর্ব্বে মাধুর্য্য ভজন যাহা কিছু ছিল, তাহা বিভাপতি, চন্ডীদাস, জয়দেব, রামরায়, বিলমক্ষল জগতে দিয়াছিলেন।

## পঞ্চম অধ্যায়

প্রভূ ২৪ বংসর বয়সে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই হইতে 
তাঁহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ। তবু ইহার চারি বংসর পূর্ব্বে তিনি 
পূর্ব্ববেদ্ধ নাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রকৃত কার্য্য কি বলিতেছি। 
তাঁহার এক কার্য্য অন্তর্ক্তের সহিত, ও আর এক কার্য্য বহিরক্তের সহিত। 
অন্তরক্তের সহিত তাঁহার যে কার্য্য দে কথা পরে বলিব। বহিরদ্বের 
সঙ্গে তাঁহার কার্য্য—শ্রীভগবানের প্রকৃতি ও ভন্ধন কিরুপ, তাহ। শিক্ষা

দেওয়া। যে অবধি মহন্ত স্থাই হইয়াছে, সেই অবধি জীব শ্রীভগবানকে একটা অহ্বে সাজাইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে গিয়া কেবল তাঁহার প্লানি করিয়াছে। প্রভূ শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ ও তাঁহার ভজন কিরূপ।

ধর্মপ্রচারকার্যাও অক্যান্ত মহাপুরুষেরা পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রচারপদ্ধতি ও প্রভুর প্রচারপদ্ধতি একরপ নহে। যীশুখুষ্ট চারি বংসর পরিশ্রম করিয়া মূর্থ লোকের মধ্যে মোটে দ্বাদশটি শিস্ত পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক জন তাঁহার দহিত ঘোরতর বিশ্বাস্থাত্ত্বতা ক্রিয়াছিল। মহামাদ মদিনা সহর হইতে অনুগত লোক সংগ্রহ করিয়া মকা জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরে সমুদ্র লোককে তাঁহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এই নিয়ম করিলেন যে. যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে. তাঁহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক মুহুর্ত্তে নগর সমেত লোক তাঁহার অন্তগত হইল। কিন্তু প্রভুব প্রচারপদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমৃদয় ভারতবর্ধ ভ্রমণ করিয়া, তাঁহার অন্থমোদিত ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি জীবকে বক্ততা কি তর্ক করিয়া বুঝাইলেন না,--বুঝাইলেন আপনি আচরিয়া। সহস্র লোকের মধ্যে আপনি কৃষ্ণপ্রেমে অভিভৃত হইয়া দেখাইলেন যে কৃষ্ণপ্রেম কি। আর তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রায় সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল। তিনি মাত্র ৪।৫ বংসর প্রচার করিয়া দেশের শীথস্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোককে বৈষ্ণব-ধর্মে আনয়ন করিলেন। এইরূপে নবদীপের প্রধান অধ্যাপক সার্বভৌম मन्नामीत अधान अकामानम, दिक्तार्गग्रापत अधान खीर्षाहरू. স্বাধীন ভূপতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্রাট প্রতাপরুদ্র, গৌড়ের রাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে বৈষ্ণবধর্মে আনিয়া প্রচারের স্থবিধা করিলেন।

অক্সান্ত ধর্মপ্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই।
প্রকৃত প্রচার তাঁহাদের শিশুদিগের দ্বারা হইয়াছিল। যীশু যথন
প্রাণত্যাগ করেন, তথন তাঁহার মাত্র একাদশটী শিশু ছিল। প্রভূ কিন্তু
স্বয়ং যত প্রচারকার্য্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও
হয় নাই। এই শিশুগণের মধ্যে প্রধান নিতাই, অবৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম
ও শ্রামানন্দ। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভূর ধর্ম দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত
করিতে হইলে একটী শাল্পের প্রয়োজন। খৃষ্টিয়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি
৩।৪ খানি খৃষ্টের লীলাগ্রন্থ যদি না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্ম
অতি অল্প দিনের মধ্যে লোপ পাইত। মুসলমানদের কোরান না থাকিলে
তাঁহাদের ধর্ম্মেরও সেই অবস্থা হইত। প্রভূ সেই নিমিত্ত বৈঞ্বদের
একথানি শাস্থগ্রন্থ প্রয়োজন বোধ করিলেন।

প্রভু রূপকে প্রয়াগে দশ দিন ও সনাতনকে কাশীতে তুই মাস শিক্ষা দিলেন। প্রভু আমাদের সমৃদয় শাস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, নৃতন একটি করিতে পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই দ্রবাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্বার গ্রন্থন করার পদ্ধতি প্রভুর অহুমোদনীয় নহে। তিনি সমৃদয় শাস্ত্র রাথিলেন। এমন কি, তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতা ও জ্ঞানবাদীদিগের তত্ত্বকথাও রাখিলেন। সে সমৃদয় রাখিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করা প্রভুর মনের ইচ্ছা। মনে ভাবুন এ অতি অসম্ভব ব্যাপার। শিব থাকিবেন, কালী তুর্গা থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাক্তক্ষের রাস রথিবেন। এই সমৃদয় দেবদেবী উপাসনা, আর ব্রজের নিগৃত রসের সামঞ্জ্র করা ত বহুদ্রের কথা, বিচার করিলে দেখা যায় ইহারা পরস্পারের ধ্বংশকারী। রস-বিচারের সময় পাঠক দেখিবেন, কালীপুজা ও রাধাক্তফ্ব-ভজন পরস্পের ঘার বিরোধী। বৈত্বাদে ও অবৈত্বাদে সেইরূপ অহীনকুলতা সমৃদ্ধ, কিন্তু এইরূপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

আবার বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান সম্মানের বস্তু। এই বেদ কি বৈষ্ণবধর্মের পোষকতা করে ৪ যদি না করে তবে হিন্দুরা এই ধর্ম লইবেন না: আর যদি পোষকতা করে, তবে বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি দৃঢ়তম হইবে। অতএব এই অসম্ভব কার্য্য,—বেদের দারা বৈষ্ণবধর্মের পোষকতা করা,— তাহাও প্রভু করিলেন। দ্বিতীয় কার্য্য গ্রায়শাস্থ্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার দ্বার্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্ত স্থাপন করা। বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে যে. শীভগবান আছেন, তিনি যড়েশ্বর্যাময়, আর তাঁহার ভজন করিতে হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্যা অংশ বর্জন না করিলে উহা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে শেষ তন্ত্রটী কেবল বৈষ্ণবগ্ৰ<sup>\*</sup> মান্ত করেন, আর কেহ করেন না। আর এক কাজ রসবিস্তার। বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রধান ভজন ব্রজের রস লইয়া। সে রদ কি, তাহার একটী নৃতন শাস্ত্র করা আবশ্রক। এই রদ পূর্ব্বে জগতে ভজনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবস্থত হইত। চতুর্থ বৈষ্ণব-দিগের শ্বতি করা। ইহারা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবে, কাজেই নিয়মের আবশুক। আবার, নিয়মগুলি এরপ হওয়া চাই বাহা বৈষ্ণব মাত্রই মাত্র করিতে বাধ্য হুইবে। এই সমস্ত শাস্ত্র কিরূপ ভাবে লিখিত হুইবে. ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ জানিতেন না। প্রভুরই এই সমুদয় অমানুষিক কার্য্য করিতে হইবে। আর তিনি ইহা কি ভাবে করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি। নৃতন বুন্দাবন সৃষ্টি ও বৈফবশাস্ত্র সৃষ্টি, এ উভয় কার্য্যই তিনি প্রধানতঃ রূপ ও সনাতন দারা সমাধা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন প্রয়াগে, রূপ ও অন্থপমের সহিত প্রভ্র দেখা হইল। অমনি প্রভ্ দেখানে রহিয়া গেলেন—কেন না, রূপকে শিক্ষা দিবার জন্ম। দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন; বলিলেন, "যাও, যাইয়া কার্য্য উদ্ধার কর।" প্রভূ তথা হইতে কাশীতে গমন করিলেন। দেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাঁহাকে তুই মাস শিক্ষা দিলেন। স্থতরাং যদিও প্রভু প্রেমে উন্মন্ত, তবু জীবের মঙ্গলকামনা সর্বাদা মনে জাগরুক রাখিতেন। প্রভু জননী, স্বী ও বন্ধুগণ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ছিলেন, সেখানে অনেকের সহিত প্রীতি হইয়াছিল। এখন আবার তাঁহাদের ত্যাগ করিয়া কাশী ও প্রয়াগে বাইয়া নির্জ্জন কুটিরে বিসিয়া সনাতন ও রূপকে আড়াই মাস যাবং তত্ত্বকথা শিক্ষা দিলেন। ইহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। অর্থাৎ যে সমৃদয় লোক তাঁহার ধর্ম অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন। তাই, সে সমৃদয় শাস্ত্র পরিশেষে গোস্বামীরা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহারা কি লিখিবেন কিছুই জানিতেন না। সে সমৃদয় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া—যথা চরিতামৃতে—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দস্তে তৃণগুচ্ছ লৈয়া॥
নীচ জাতি নীচসেবী মৃঞি ত পামর।
দিদ্ধান্ত শিখাইলা এই ব্রহ্মার অগোচর॥
তুমি যে কহিলা এই সিদ্ধান্তামৃতসিদ্ধু।
মোর মন ছতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
'মৃই যে শিখাইয়ু তোরে ক্ষুক্ক সকল।'
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে।
বর দিল এই সব ক্ষুক্ক তোমারে॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম-ভক্তির মত যে বেদসন্মত, ইহা না দেখাইলে হিন্দুগণ উহা লইবে না। কিন্তু জগতে সকলেই জানিত যে বেদ প্রেম-ভক্তি ধর্মের বিরোধী। তাই সার্ব্বভৌম, প্রভুকে তাঁহার নাচন গায়ন ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভু প্রথমে সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি ধর্মের বিরোধী নয়, বরং পক্ষপাতী। তাই সার্ব্বভৌম বলিলেন, "প্রভু, তুমি স্বয়ং বেদ!" ঠিক এই লীলা কাশীতে হয়। তথনকার সয়্মাসীর স্থান কাশী, আর কাশীর প্রধান সয়্মাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভু বেদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তাঁহাকে বুঝাইলেন, অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি-ধর্ম অন্থমোদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সরস্বতী ঠাকুর, প্রভুর ভাবকালিকে ছিবিয়াছিলেন, প্রভুর ক্রপা পাইলে তাঁহার মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা তাঁহার প্রীচৈতক্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে দেখা যাইবে।

এই প্রথম প্রভু দেথাইলেন যে, বেদ তাঁহার ধর্মের পক্ষপাতী। তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাঁহার সে কাহিনী অতি অভুত! তাঁহার পরে প্রভু—শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরুপ, ভজন সাধন কিরুপ, প্রেম ভক্তি কিরুপ ইত্যাদি সম্দ্য় বিস্তার করিয়া শিক্ষা দিলেন, আর শিক্ষা দিলেন যে, প্রেমভক্তি-রস দিয়া যে ভজন করিতে হইবে, সে সম্দর্ধ রস কি।

তাহার পরে কিরপে বৈষ্ণব-শ্বৃতি করিতে হইবে, তাহাও শিথাইলেন। যেমন রঘুনন্দনের শ্বৃতি শাক্তদের নিমিন্ত, সেইরপ বৈষ্ণবদের শ্বৃতি 'হরি-ভক্তি বিলাস'। গোস্বামী গোপাল ভট্ট, গোস্বামী সনাতনের নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণব-শ্বৃতি প্রকাশ করেন। এইরপে বৈষ্ণব শাস্ত্রের স্ঠেষ্টি হইল। এই সমৃদ্য় বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকথানির নাম ক্রমে করিতেছি। প্রভুর

লীলালেথক শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মোটাম্টি বলিয়াছেন যে, তাঁহারা লক্ষ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে । যখন প্রভু প্রথমে লোকনাথ ও ভূগর্ভকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, বৃন্দাবনে কিছু নাই, কেবল আছেন—যমুনা ও গোবর্দ্ধন । তাহার পরে প্রভু গেলেন । যাইয়া শ্রামকুও প্রভৃতি কয়েকটি লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিলেন । তাহার পরে রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন ।

দেই দঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও দেখানে প্রেরণ করিলৈন।
ইহারা কেহই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু
প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন,
"বৃন্দাবনে সত্তর যাইয়া আমার কার্য্য উদ্ধার কর।" অতএব এই করঙ্গ,
কৌপীন এবং কাথাধারী ছই চারি মূর্ত্তি বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিভ
হইলেন,—ইহারা সকলেই প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান।

তপন মিশ্রের আলয়ে তাঁহার পুত্র রঘুনাথ ভট্টকে প্রাস্থ বলিলেন, "পিতামাতার দেবা কর। তাঁহাদের অন্তর্ধানে আমার এখানে আসিও, আর বিবাহ করিও না।" রঘুনাথ ভট্ট তাহাই করিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া শক্তিসঞ্চার করিয়া বলিলেন,—"এখন বৃন্দাবনে যাও।" রঘুনাথ কান্দিতে লাগিলেন, যাইতে চাহিলেন না। কিন্তু তাহা হইল না, তাঁহার যাইতেই হইল। রঘুনাথকে যে আজ্ঞা করেন, শ্রীরঙ্গপত্তনে বালক গোপালকেও ঠিক তাহাই করিলেন। পিতামাতা গোলোকগত হইলে, গোপাল আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পারিলেন না, একেবারে বৃন্দাবনে গেলেন। জীব এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্কশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভার, প্রধানতঃ রপসনাতন ও প্রবোধানন্দের উপর গ্রন্থ হইল। প্রবোধানন্দের তত নাম

নাই, কারণ রূপসনাতনের সহিত তাঁহার মতের একটু পার্থক্য ছিল। সে আর কিছু নয়,—রূপসনাতনের কার্য্য রাধাক্তফের ভজন প্রচলন করা, আর প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ,—শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীনবদ্বীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি অদিতীয় পণ্ডিত বলিয়া, প্রাভূ তাঁহাকে শঙ্করীয় মায়াবাদিগণ হইতে ভক্তিধর্ম রক্ষা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনে রাথেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ এবং সনাতনের প্রাভূপ্ত ও রূপের শিষ্য। তিনি রূপসনাতনের ছোট ভাই অন্প্রপমের পুত্র। অন্প্রপম অদর্শন হইলে, রূপসনাতন উদাসীন হইলেন। রূপ বাড়ী আসিয়া অতুল সম্পত্তি নানা ভাল ভাল কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, তাঁহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন। তথন নিঃসম্বল হইয়া তিনি একেবারে বন্দাবনে গমন করিলেন।

শীজীব কিছুকাল রাজত্ব করিলেন, কিন্তু উহা তাঁহার ভাল লাগিল না। শেষে তিনি শীনবদ্বীপে গমন করিয়া নিতাইর স্বরণ লইলেন। বলিলেন, "আমি সংসারে থাকিতে পারিকেছি না, অথচ পিতৃব্যের ইচ্ছায় আমি রাজত্ব করি।" নিতাই বলিলেন, "প্রভু শীর্ন্দাবন তোমাদের গোষ্ঠীকে দিয়াছেন। তোমার পিতৃব্যদ্বয় বৃদ্ধ হইলে তথন বৃন্দাবন কে রক্ষা করিবে ? তুমি বৃন্দাবন যাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। নিতাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই পিত্রাদ্বয় তাঁহাকে রাথিলেন।

শেষে রঘুনাথ দাস আদেন। প্রভূ ইহাকে গোস্বামী পদ দিয়া কাছে রাথিয়াছিলেন। প্রভূর অন্তর্ধানের পর তিনি রন্দাবনে গমন করিয়া সেথানে রহিলেন,—এই হইলেন ছয় গোস্বামী।

ন্তন যে বৈষ্ণব-সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে একজন ব্যাস বলা যায়। বৈষ্ণব-স্মৃতি যেরপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, সেরপ রঘুনন্দনের স্মৃতি নয়।

ভগবত্তব সম্বন্ধে জীব গোস্বামী যেরপ সন্দর্ভ লিথিয়াছেন, এরপ গ্রন্থ জগতে নাই। ইহা অন্থবাদ করিলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিবেন যে, ঐ গোস্বামীগণ আধ্যাত্মিক জগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টি, এক প্রকার বৈষ্ণব-ধর্ম হইতে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

#### প্রভুর শেষ লীলা

হদমেরি রাজা প্রাণায়াম ! অনাথিনী করি,
কোথা গেলে প্রাণনাথ ।
তোমা বিনা ভূবন আন্ধার ॥ এ
কবে তোমা পাব চাঁদ, আমার চাঁদ চাঁদ ।
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাঁদ
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্নে প্রবেশিল ।
সেই হতে মতি গতি সব ফিরে গেল ॥
অলক্ষিতে তুমি আমার হিয়ায় প্রবেশিলে ।
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে ॥
বড় বড় কত লোক ছিল এ জগতে ।
তাহা সব ছাড়ি কুপা করিলে আমাতে ॥
তুমি জান তোমার মন আমি কিবা জানি ।
আমারে মেরো না প্রাণে শুন গুণমণি ॥

তুমি ছাড়া মোর আর কেবা কোথা আছে।
তুমি তেয়াগিলে বল যাই কার কাছে ॥
আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ।
দরশন দিয়ে আমার ঘুচাও মনের ধন্দ ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও কোথা মোর যাত ।
মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু ॥
অনস্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে।
অতি ক্ষুত্র বলরামে মনেতে কি আছে?
আমি চাতকিনী তুমি নবক্রলধর।
তুমি পূর্ণচক্র আমি চকোর কাতর ॥
আগে আসি বদ প্রভু ম্থখানি দেখি।
এ দীন বলাই তুঃখী কর নাথ স্থথি॥

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদীয়া হইতে ছই
শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাটিয়া যাইতে অস্ততঃ তিন চারি
সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পর্যন্ত থাকিবেন। অতএব
৪া৫ মাসের সম্বল লইয়া, আর ৪া৫ মাসের সম্বল বাড়ীতে রাখিয়া, ভক্তগণ
নীলাচল চলিলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে ছিলেন, তখন নদীয়ার কি অবস্থা
হইয়াছিল, তাহা বাস্কঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

গোরা বিনা প্রাণ কান্দে কি বৃদ্ধি করিব।

সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো ॥

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।

পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া ॥

গোরা বিনা শৃক্ত ভেল নদিয়া নগরী। ইত্যাদি।

এই তৃই বংসর নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ

রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে সম্ভবে না।

তাঁহারা প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভু তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। তিনি নীলাচলে থাকিবেন, কেন না উহা হিন্দুর রাজ্য। কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি পাষণ্ড হয়েন, তবে সেখানে কিরুপে ধর্মপ্রচার করিবেন? অতএব অগ্রে তাঁহাকে ভক্তিধর্ম অর্পণ করা প্রয়োজন। তুমি আমি হইলে ইহাতে রুতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিতাম। প্রতাপরুদ্র বস্তুটী কি একবার দেখুন। তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারী সম্রাট। তাঁহার রাজ্য এক সময় ত্রিবেণী হইতে গোদাবরীর ওপার পর্যান্ত ছিল। একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন, সে রাজ্য কত বড়! এইরূপ রাজাকে করায়ত্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কার্য্য পশু হইবে।

প্রভাগেক কিরপে চরণাত্বগত করিলেন তাহা আপনার। জানেন। রথাথ্যে প্রভু মৃচ্ছা গিয়াছেন। রথ আসিতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিবে সকলের এরপ ভয় হইল। রাজা সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই তিনি প্রভুকে ধরিলেন,—অভিপ্রায়, স্থানান্তরিত করিবেন। কিন্ত রাজার স্পর্শ মাত্র প্রভুর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সন্মুথে প্রভু তাঁহাকে যৎপরোনান্তি অপমান করিলেন; বলিলেন,—"ছি! বিষয়ী লোকে আমায় স্পর্শ করিল?" রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ভাহাতে প্রভু লক্ষ লোকের সন্মুথে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অস্পৃষ্ঠা, হাড়ি না চামার? তা নয়,—তিনি ক্ষত্রিয়, জগন্নাথের সেবক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্য্যে হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাকে এইরপ অহেতুক অপমান! তাহাও নয়, তিনি প্রভুকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে অপমান!

প্রতাপক্ষদ্রের দহিত প্রভু এইরূপ ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুরের ও বরদার রাজার দহিত বিনা আপত্তিতে ইষ্টগোষ্টি করিলেন। আবার তাঁহার প্রধান কার্য্য পতিত ও অস্পৃষ্ঠ পামরকে আলিঙ্গন দান করা। অতএব প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল ? কিন্তু প্রভুর নিগৃঢ় অভিপ্রায় কি, শ্রবণ করুন। তিনি যথেজ্যাচারী সম্রাটকে চরণতলে আনিবেন, তাই তাঁহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা, তব্ পাষণ্ড অতএব অস্পৃষ্ঠ। বস্তুতঃ রাজা অপমানিত হইয়া প্রভুর রূপা আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ করিলেন।

তাহার পরে প্রভু উত্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। রামরায়ের পরামর্শ অভ্নারে রাজা তাঁহার পদতলে বিদয়া দেবা করিতে করিতে রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া উঠিয়া ইহাই বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—"কে গা তুমি আমাকে স্থা পিয়াইলে?" ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ছিয়মূল জ্বনের ত্যায় পড়িয়া গেলেন। দেই আলিঙ্গনের দ্বারা প্রভু রাজার শরীরে প্রবেশ করিলেন, আর তথন প্রতাপক্ত চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। সেখানে ভক্তগণ বিদয়াছিলেন। রাজা তাঁহাদের মধ্য দিয়া যাইবার সময় সকলকে প্রণাম করিতে করিতে চলিলেন। এইয়পে প্রভুর সহিত রাজার গোপনে মিলন হইল।

তাঁহার কিছুকাল পরে প্রভ্ যথন গোড়ে আগমন করেন, তথন কটক—অর্থাৎ প্রভাপরুদ্রের রাজধানী—হইয়া আইলেন। সেই সময় প্রকাশ্যে প্রভৃতে ও রাজাতে মিলন হইল। প্রভু বকুলতলায় বসিয়া। রামরায় প্রভৃতে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন। রসিক রামরায় রাজাকে এবার সাজাইয়া আনিলেন। রাজা আসিতেছেন কিরুপে,—না রাজবেশে, রাজসজ্জায়। রাজা হন্তীর উপরে, মন্ত্রিগণ হন্তীর উপরে, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও রণবাত্যের সহিত প্রতাপক্ষর আইলেন।

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা যোড়-করে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া তুই বাহু পসারিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দিবেন এই ভাব করিলেন। কিন্তু তাহা হইল না,—রাজা দীঘল হইয়া প্রভুর শীতল চরণে মন্তক রাখিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন, আর সেই মণিযুক্তাখচিত মুকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল।

রামরায় রসিক লোক। তিনি এইরূপ মিলনে দেখাইলেন যে, প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন; আর যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি প্রতাপরুদ্র রাজার রাজা।

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল, আর পথের ভয় রহিল না। ভক্তগণ পুরীধামে আসিয়া দেখিলেন যে, রাজা, প্রজা ও মন্দিরের সেবক অর্থাৎ সমগ্র পুরীবাসী প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছেন।

প্রভূ নিত্যানন্দকে দ্বাদশজন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, তাহা একট্ট পরে বলিতেছি।

প্রভূ স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করিলেন, আর দেই জঙ্গলময় স্থানে কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান যে সকল লুপ্ততীর্থ তাহা তিনি উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন সময় প্রবোধানন্দ ও রূপসনাতনকে শক্তিসঞ্চার করিয়া উদ্ধাড় বৃন্দাবন ও ভক্তিশাস্ত্র গঠন করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রভূর জগতের সম্দয় বাহিরের কার্য্য একরূপ শেষ হইয়া গেল। আর তথনি শ্রীঅইছত তাঁহার নিকট "বাউলকে কহিও বাউল" তর্জ্জা পাঠাইলেন।

### সপ্তম অধ্যায়

#### মূল ঘটনার মূলোৎপাটন

এই প্রস্তাবে জীবের—বিশেষতঃ ভারতবাদীর— তুর্দশার কথা কিছু বলিব। ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীক্তফের লীলাস্থল বুন্দাবন স্বাষ্ট হইল, বৈষ্ণবশাস্থ্র রচিত হইল, বড় বড় গ্রন্থ প্রশীত হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী-অনুগা-ভন্তন প্রচলিত হইল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূলঘটনা কি ?

ইহার মধ্যে মূলঘটনা প্রভুর অবতার, অর্থাৎ শ্রীভগবানের মন্থ্য-সমাজে উদয় হওয়া। আর অক্তান্ত ঘটনা সেই মূলঘটনার ফল বই নয়। ঘটসন্দর্ভ বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তবুসে মূলঘটনা নয়,—মূলঘটনার ফল মাত্র। মূলঘটনা—শ্রীভগবানের মনুষ্টোর সহিত ইপ্তগোষ্ঠা করা।

এই মূলঘটনা যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, তাহা আরো বিস্তার করিয়া বলিতেছি। সেটা এই যে,—সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনস্ত কোটা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর—বাঁহার নথচ্ছটা সহস্র বৎসর তপস্থা করিয়াণ্ড যোগিগণ দেখিতে পান না, তাঁহার মহম্ম-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়া নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্যান্ত মহয়েয়র সহিত ইষ্টগোষ্টা করা, তাহাদের সহিত হাস্ম ক্রন্দন শয়ন ভোজন ইত্যাদি করা। এরপ ঘটনা জগতে কথনও হয় নাই। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীরামচন্দ্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কার্যান্ত উপদেশ কুল্লাটিকায় আর্ত। তাঁহাদের লীলা য়ে সত্য তাহার প্রমাণ নাই। শ্রীগোরাঙ্গের লীলা য়ে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে, যিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন। তিনি কি

বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন, তাহা সমৃদয়—-পাথরে থোদিতের ন্যায় জাজ্জল্যমান—মহয়ের চক্ষের উপরে তিনি রাথিয়া গিয়াছেন।

আমি একজন ক্ষ্ত্র লোক, শুনিলাম (দে ত্রিশ বংসরের কথা) যে প্রীগৌরাঙ্গ যথন জগতে বিচরণ করেন, তথন বহুতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার লীলা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে কেশে মরিয়া গেলাম,—কেন, বলিতেছি। আচার্য্যগণের নিকট গেলাম, যাইয়া বলিলাম যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর কথা আমাকে বলুন। দেখিলাম, তাহারা প্রভুকে ভগবান বলিয়া মানেন, অথচ তাঁহার কথা কিছুই জানেন না। তাঁহারা আমার নিকট বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি শ্লোক লইয়া কি করিব ? আমার পিপাসায় প্রাণ যাইতেছিল, আমাকে এক অঞ্জলি মোহরে কেন শান্তি দিবে ?

কেহ কেহ বলিলেন, তুমি চৈতগ্যচরিতামৃত পড়। তাই দেই গ্রন্থ পড়িতে গেলাম। দেখি, দেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্কের কথা, দেই অবতারের কথা, দেই মহন্য-দেহধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে কি না সাত শত সংস্কৃত শ্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিষ্ণুপ্রিয়া, তিনি কে?" তিনি তাহা জানিতেন না, আমার নিকট প্রথম জানিলেন তিনি কে।

অনেক তল্লাস করিতে করিতে শ্রীচৈতক্সভাগবত গ্রন্থ পাইলাম। কোথা ? না—বটতলায়। বহুদিন কদর্যারপে ছাপা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ কিনে না। যাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহারা শ্রীচরিতামৃত লয়েন, চৈতক্যভাগবতের সংবাদও রাথেন না। সেই পুস্তক পাইবামাত্র আমি ভাল করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকথানি ভদ্রলাকের

হাতে গেলেন। দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটনাটীর কথা অর্থাৎ প্রভুর লীলা-কথা আছে। কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রয় করে না, কেহ পড়েনা, কেহ জানে না!

পরে মুরারির কড়চার কথা শুনিলাম,—দেই প্রভুর লীলার আদিগ্রন্থ।
ম্রারি চক্ষে দেথিয়া প্রভুর সব লীলা লিথিয়াছেন। দে গ্রন্থ তথন
একথানিও পাইলাম না। ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধহয় উহা পুড়াইয়
ফেলিয়াছেন, কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই যে শ্রীভগবান্ ২৫ বংসর
মন্তর্যা-সমাজে বিচরণ করিলেন, তাহার নিদর্শন কি ছিল ?—কিছুই না।
তবে ছিল হরিভক্তি-বিলাস, প্রেমেয় রত্নাবলী, ষট্সন্দর্ভ ইত্যাদি, আর
দশ সহস্র উত্তম তুর্ব্বোধ্য শ্লোক! কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু ইত্যাদি সংবাদ
তাহাতে ছিল না। যাহা কিছু ছিল, চৈতক্সভাগবতে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্
আমাদিগের মধ্যে আইলেন, তাঁহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল,
তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে বুকের মধ্যে গোটা কয়েক তত্তকথা যত্র করিয়া
রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একথণ্ড চৈতক্সভাগবত না পাওয়া যাইত,
যদি উহা ভাল করিয়া ছাপা না হইত, যদি বান্ধালায় আধুনিক পদ্ধতি
অনুসারে, প্রভুর লীলা ধারাবাহিক না লেথা হইত, তবে এত দিন প্রভুর
নিদর্শন পাওয়া তুর্ঘট হইত। প্রভু জগৎ হইতে "এবলিদ" হইয়া যাইতেন।

আমাদের ঐ তুর্দশার কারণ শ্রবণ করুন। প্রভৃ যথন প্রকাশ হইলেন তথন ভক্তগণ বৃন্দাবনের রাধাক্বফ ভূলিয়া গৌর-নিদিয়ানাগরীর ভঙ্কন আরম্ভ করিলেন। ইহা পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া দেথাইয়াছি। তাহার পরে গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে যাইয়া মন্দির গঠন, বিগ্রহ স্থাপন ও শাস্ত্রলিখন কার্য্য সমাধা করিলেন। তাহাদের প্রধান শব্দ ছিলেন পড়ুয়া পণ্ডিতগণ। তাহারা ভাবিলেন, এই পড়ুয়া পণ্ডিতদিগকে নিরস্ত করা তাহাদের প্রধান কার্য্য। পড়ুয়া পণ্ডিতগণকে নিরস্ত করা তাহাদের প্রধান কার্য্য। পড়ুয়া পণ্ডিতগণকে নিরস্ত করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের সাহায্য চাই।

ইহা ভাবিয়া তাঁহারা লীলাকথা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূলঘটনা ( অর্থাৎ ভগবানের অবতার) ও লীলা (মন্ত্রের সহিত তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী করা) ভূলিয়া গেলেন।

তাহার পরে, এই মূলঘটনা বিবর্জ্জিত যে বৈষ্ণবশাস্ত্র তাহা তাঁহারা শীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দের সঙ্গে গোড়ে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে প্রধান প্রধান ঘটনাশৃত্র ও শ্লোকপূর্ণ বৈষ্ণবশাস্ত্র এখানে আসিল। কাজেই প্রভূর বাঙ্গালার ভক্তগণ (যাহারা রাধাক্ষণ্ণ ভজনের পরিবর্ত্তে গৌরনদীয়ানাগরীয় ভজন করিতেছিলেন,) আবার উহা ত্যাগ করিয়া রাধাক্ষণ্ণের ভজন আরম্ভ করিলেন। তাই গৌর-কথা ক্রমে উঠিয়া বাইতে লাগিল। উহা উঠিয়া যাইতে যাইতে আমি যখন অন্থসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন অতি প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য জানেন না যে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান আচার্য্যগণ বৈষ্ণবশাস্তের সমৃদায় জানেন, কেবল জানেন না প্রভূর কথা,—মূলঘটনার কথা।

প্রভূ যথন নীলাচলে গমন করিলেন, তথন সেইস্থান এই প্রধান ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভূর অদর্শনে এই কেন্দ্র বৃন্দাবনে সরিয়া গেল, আর বৃন্দাবন হইতে এই মূলঘটনা উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল। যথন শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে ভাচারের নিমিত্ত আইলেন, তথন গোস্বামিগণ তাঁহাদের আসনে উপবেশন করেন নাই। তথনকার এই যে মূলঘটনা, উহা জাজ্জল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল।

আমার দয়ময় প্রভু কি বলিয়া নিতাইকে গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা
শারণ করুন। তিনি বলিলেন—"শ্রীপাদ, আমার প্রাণ সর্বাদা কান্দিতেছে।
জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্তু ক্রফনামের শক্তিতে আমি পাগল
হয়েছি, আমাদ্বারা আর উহা হইবে না। জীবগণের নিকট আমি ঋণী,
আমি দেই দায়ে বিকাইয়া যাইতেছি। আমার যে সম্বল ছিল তাহা

ফুরাইয়াছে। তুমি আমার ব্যাথার ব্যথী, তোমা ছাড়া আমার ঋদমের এই ব্যথা আর কাহাকে বলিব ? তুমি আমাকে জীবের ঋণ হইতে মুক্ত কর—গৌড়দেশে গমন করিয়া ছোট বড়, ভাল মন্দ, সকলকে উদ্ধার কর। যদিও পড়ুয়া পণ্ডিতগণ তোমার বিশেষ কুপার পাত্র, তবে দেখিও যেন কেহ বাদ না যায়।"\*

নিতাই গৌড়ে যাইয়া কি ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বহুতর পদে বর্ণিত আছে। আমরা সেই সম্দয় পদ হইতে প্রধানতঃ এই বিবরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটীও নাই। যথা একটী পদ—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই যায়।

যারে দেখে তারে প্রেমেতে ভাসায়॥
অধম পতিত পাপীর ঘরে গিয়া।
বন্ধার তুর্লভ প্রেম দিতেছে যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও ভদ্ধ গৌরহরি॥
তো সবার লাগিয়া ক্লেফর অবতার।
ভন নাই গৌরাকস্কন্দর নদিয়ার ?

নিতাই আপনার পার্ষদগণ সঙ্গে লইয়া, পায়ে নৃপুর দিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন, আর বলিতে বলিতে যাইতেছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ-নাম। যে ভজে গৌরাঙ্গটাদ সেই আমার প্রাণ॥

 এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমৃদয় প্রভুর নিজ মৃথের কথা, কলিত একটাও নয়। কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
থেলা কৈলেন জীবসনে গোলোকের ঈশ্বর॥
গোলোকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া।
ঘরে ঘরে বিলাইতেছেন আপনি যাচিয়া॥ ইত্যাদি

এই গেল নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি। যেখানে অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, দেখানে নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন—"ভাই, তোমরা কি নদীয়ার অবতারের কথা শুন নাই ? তোমরা কি শুন নাই যে, দেই গোলোকের পতি, জীবের ত্বংথে ব্যথিত হইয়া, আপনি ভত্বইয়া, ধরাধামে আসিয়া জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি কেবল তোমাদের জন্মই আসিয়াছেন। আর ভয় কি ? তিনি তোমাদিগকে কোলে করিয়া গোলোকে লইয়া য়াইবেন। বলিতে বলিতে—

গৌর-প্রেমের ভরে মাতিল নিতাই। জোড়ে জোড়ে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায়॥

আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে শ্রোতা ও দর্শকর্ন্দও উন্মাদ হইলেন। নিতাই সম্মুথস্থ সকলকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন, "ভাই সকল, এসো তোমাদের জনা জনা কোলে করি। তোমরা আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই, তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না, ঐ তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের গোলোকধামে লইয়া বাইবেন তাই দাঁড়াইয়া আছেন।"

নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন ক্রমৈই দ্রব হইতেছে না, তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছেন। তিনি তথন ত্রই হস্তে ও দস্তে তৃণ করিয়া তাহাদের সম্মুথে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন,—"ভাই সকল, আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমাদের দাদের দাস হইলাম, তোমরা মুখে একবার গৌর গৌর বল।"

হয়ত ইহাতেও হইল না। তথন নিতাই "ভাই" "ভাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন, আর বৃশ্চিকদন্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তথন এমন হইল যেন ভাহারা নাম না লইলে নিতাই প্রাণে মরিবেন। শেষে একজন দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার পদতলে বিসিয়া বলিভেছে, "ঠাকুর, শাস্ত হও, আমি বলিভেছি। কি দয়া! কি দয়া!" ইহা বলিয়া যেই সে মূথে নাম বলিল, আর নাম ভাহার মূথে লাগিয়া গেল, সে আর উহা ছাড়িতে পারিল না, আর সেই সঙ্গে নাচিতে লাগিল। ভাহার বায়ু অন্যের অঙ্গে লাগিল, সেও দ্রবীভূত হইল।

গোস্বামীদের প্রচার-পদ্ধতি ও নিতাইর প্রচার-পদ্ধতি কত বিভিন্ন দেখ। গোস্বামী তর্ক করিয়া ব্ঝিতে লাগিলেন, আর নিতাই কান্দিরা কান্দাইলেন। কাঙ্গেই গোস্বামিগণ কতকগুলি নীরস কঠিন পণ্ডিত-বৈষ্ণব, আর নিতাই কতকগুলি সরল প্রেমিক-বৈষ্ণব স্বাষ্ট করিলেন। গোস্বামী অকাট্য তর্কের দ্বারা ব্ঝাইতেছেন যে, ভগবান আছেন; আর নিতাই অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন—, ঐ দেখ তিনি! গোস্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন যে, ভগবান প্রেমময়। কিন্তু নিতাই আপনি প্রেমে মাতিয়া ভগবানের প্রেম দেখাইতেছেন, আর স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গও নয়ন-জল দেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন।

গোস্বামিগণ সমুদয় শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণবধর্শের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, অতি স্ক্ষাতত্ত্বকে কোটি ভাগে বিভাগ করিয়া তাঁহাদের সত্তেজ বৃদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন; যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা স্তম্ভিত হয়েন। আর নিতাই আবেগভরে বলিয়া বেড়াইতেছেন—

"দেখ, তোদের সমুখে দাঁড়ায়ে আছেন পূর্ণব্রন্ধ সনাতন। তোদের গোলোকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥"

কাহার শিক্ষার শক্তি অধিক ?—গোস্বামীদের না নিতাইয়ের ?
আমরা শতবার বলিব যে, নিতাইয়ের যে শিক্ষা ইহা অনস্ত গুণে প্রেষ্ঠ।
নিতাই শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান জীবের ত্বংথে গোলোকে রইতে না
পারিয়া ধরাধামে আদিয়া মহয়ের সহিত ইপ্তগোষ্ঠী করিয়াছিলেন, কেন না,
ইহাতে তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। শ্রীভগবান
সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব আছে অগ্রে তাহা লোকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু
এপন তাঁহার অভ্যুদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় তাহারা "জানিলেন"।
অতএব নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবগণ কি জানিলেন?

- (১) আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবগণ জন্মাবধি চেষ্টা করিয়াও কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দিতেছেন।
- (২) যাহারা মনে মনে ভাবেন যে, ভগবান থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার প্রকৃতি লইয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে। কেহ তাঁহার গলায় মৃগুমালা দিয়াছে, আবার কেহ তাঁহার হস্তে বাঁশী দিয়াছে। এখন সে বিবাদ আর রহিল না।
- (৩) তিনি মন্থয়কে কিরপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন বিবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন যে, জীব আপনার কর্মের ফল ভোগ করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন, ভগবান বিচারক, অপরাধ হইলে তিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাপীকে চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে থাকিতে হয়। নিতাই দেখাইয়া দিলেন যে সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু, যিনি এই বিশ্ব স্ষষ্টি করিয়াছেন—"তিনি

তোমার" আর "তুমি তাঁহার"; বলিতে কি, তাঁহাতে ও তোমাতে যেরপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরপ তোমাতে আর তোমার স্থীতেও নাই। অর্থাৎ জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন শ্রীভগবান। নিতাই এ সমৃদয় দেখাইয়া দিলেন, অথচ আগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্বের নাম পর্যন্তও করিলেন না।

এখন আচার্য্যগণের শিক্ষা দেখুন। 'তাঁহারা শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগরান অবশ্য আছেন এবং তাহার নানাবিধ কারণ দেখাইলেন। তাঁহাকে কিরপে ভজনা করিতে হয় তাহাও তাঁহারা দেখাইলেন। তাঁহারা বলিলেন—যেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী-অন্পা ভজন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। "তিনি আমাদের" আর "আমরা তাঁহার" দে বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাই বলিয়া তাঁহারা এক এক করিয়া সম্দয় কারণগুলি বলিলেন। কিন্তু নিতাইয়ের শিক্ষায় জীব জানিলেন যে, ভগবান আছেন, আর "তিনি তোমার" ও "তুমি তাঁহার।" বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষায় জীবকে ব্রাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। কিন্তু নিতাই ইহা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। কাজেই শাস্ত্রের উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন মাত্র, কিন্তু তিনি যেমন তেমনই থাকিলেন। নিতাইয়ের শিক্ষায় জীবের পুনর্জ্জনা হইল এবং তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল, অর্থাৎ তিনি 'কৃষ্ণপ্রেম' পাইলেন। ইহাদের উভয়ের শিক্ষার মোটামুটী ফল এই—

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইয়ের শিক্ষায় প্রেম পাইলেন। কাজেই এই পদটির সৃষ্টি হইল—

> ধর লও দে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়। প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেদে যায়॥

অতএব যাঁহারা নিতাইর শিক্ষা পাইলেন, তাঁহাদের শাস্ত্রের শিক্ষার কিছু প্রয়োজন রহিল না। যাঁহারা শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ নিতাইয়ের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহাদের বিশেষ কিছুই লাভ হইল না।

এমন সময় কথা উঠে যে, বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশে বৈষ্ণব-প্রচারক পাঠাইতে হইবে। তখন এমন কথাও হয় যে, গৌরগতপ্রাণ পরম পণ্ডিত বৃন্দাবনের রাধারমণ-সেবাইত শ্রীল মধুস্থদন গোস্বামী মহোদয় প্রচার করিতে পাশ্চাত্যদেশে যাইবেন। আর তথ্ন ইহাও সাব্যস্ত হয় যে, যিনি যাইবেন তাঁহাকে নিতাইয়ের প্রচারপদ্ধতি অবলম্বন কৃরিতে হইবে। অর্থাৎ— "কলিযুগে,শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।

থেলা কৈলেন জীবের সনে গোলোকের ঈশ্বর॥"

এই ভাবে প্রচার করিতে হইবে।

জীব গৌরাঙ্গকে গ্রহণ করিলে শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধাক্বফ আপনি আসিবেন,—অর্থাৎ গোস্বামিগণ যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সব আপনি আসিবেন। আর তাহা না করিয়া যদি ইহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে আর কেহ আফুন না আফুন, প্রভূ যে আসিবেন না তাহা নিশ্চয়।

অতএব বাস্থঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নিদয়ানাগরী অন্থগা ভজন, আর নিতাইয়ের (ভজ গৌরাঙ্গ) প্রচার-পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের সর্ব্ধনাশ হইয়াছে। কারণ আগে গৌর-—আগে মৃলঘটনা; অপর সম্দয় পরে আপনিই আসিবে।

অতএব হে জীবের তৃংথে কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখাও, সর্ব্বদেশে ইহা প্রচার কর যে,—১৪০৭ শকে এই দেশে শ্রীভগবান আদিয়া ৪৮ বৎসর মহুয়োর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন। আর ইহাও জানাও যে—একথা যে সত্য তাহা যিনি অহুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। ইহা যদি কর, ভবে নিতাই যেমন ভগবানকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ তাঁহাকে ক্রয় করিতে পারিবে।

# অষ্ট্রম অধ্যায়

প্রভিব্ন দৌর্বল্যের কথা কয়েকবার বলিয়াছি। শুধু যে আহার অল্ল
হওয়াতে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর তুর্বল হইয়াছিল তাহা নহে,—সাধন ভজন
করিলেও শরীর এইরপ ক্ষীণ হয়। কিন্তু ইহাতে যদিও শরীর ক্ষীণ হয়,
তত্রাচ আভ্যন্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে। প্রভুর ব্যবহৃত কোন দ্রব্য
কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হদয়ে ভক্তির উদয় হইত। এমন কি,
তাঁহার বায়ু কাহারও গাত্রে লাগিলে, তাহার হদয়ে ঐরপ ভক্তিভাবের
উদয় হইত। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, আর তাঁহার মৃথ দিয়া লালা
পড়িতেছে। ভাগ্যবান শুভানন্দ সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেনের এক বিন্দু
লইয়া পান করিলেন, আর তদ্দণ্ডে প্রেমে উয়ত্ত হইলেন। প্রভুর
দেহের অলৌকিক তেজের কথা আর কি কহিব। ধীবর তাঁহার মৃতপ্রায়
দেহ সমৃদ্র হইতে উঠাইতে উহা স্পর্শ করিল, আর তৎক্ষণাৎ সে উয়ত্ত
হইল, এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল। তাহার
ভাব দেখিয়া স্বরূপ জানিতে পারিলেন যে, সে প্রভুকে স্পর্শ করিয়াছে,
আর প্রকৃতই সেই প্রভুর ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত বহুমূল্য দ্রব্য। রঘুনাথ দাস গোসাঞির খুড়া কালিদাসের প্রধান ভদ্ধন ছিল উচ্ছিষ্ট-সেবন। তাহাই সেবন করিবার জন্ম তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেন। তিনি কোন বৈষ্ণবের বাড়ী গমন করিতেন, করিয়া প্রসাদ চাহিতেন। অবশ্য প্রথমে পাইতেন না। তখন ধন্না দিতেন, এবং প্রসাদ সেবন না করিয়া আসিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে ক্বতকার্য্য হইতে না পারিতেন, দেখানে আঁস্তাকুঁড়ের পরিত্যক্ত পাত্র চাটতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি।

এইরপে কালিদাস একদিন ঝড়ুঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। ঝড়ুঠাকুর জাতিতে ভূঁইমালী, অতএব অতি নীচ; কিন্তু বৈষ্ণবগণের এ মহিমা অতি বড় যে, তাঁহারা ভক্তি দেখিয়া ছোট বড় বিচার করেন, জাতি দেখিয়া নয়। ঝড়ু যদিও ভূঁইমালী, তবু তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে ঠাকুর হইলেন। কালিদাস পাতার দোনা করিয়া পাকা আম আনিয়া ঝড়ুকে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্তু প্রসাদ দিতে চাহিলেন না। পরে যথন ঝড়ু সেই আমের আঁটি চুষিয়া ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় চুষিলেন,—এই তাহার ভজন।

কালিদাস নীলাচলে গিয়াছেন; কি জন্ম ?—না, তাঁহার চিরদিনের সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রভ্র প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া। বৈষ্ণবেরা কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া যে প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে ব্ঝা যায়। কোন বৈষ্ণবের নিকট প্রসাদ চাহিলে তিনি দৈন্য করিয়া দিতে অস্বীকার করেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকে দিতে নাই যাহার উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি না থাকে। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভ্রু উপযুক্ত লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রভু অন্তর্থ্যামী, কাঙ্কেই জানিতেন—কে উপযুক্ত কে অন্তপ্যুক্ত। কালিদাস যে উপযুক্ত পাত্র তাহা অবশ্র প্রভু জানিতেন। কালিদাস প্রভুর প্রসাদ আহরণ করিতে নীলাচলে গিয়াছেন, প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে তাছেন। প্রভু মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। প্রভুর নিয়ম আছে তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর দর্শন করেন না। সিংহছারের উত্তর দিকে কপাটের আডালে বাইশ

পশারের তলে একটা গর্জ আছে, প্রভূ প্রত্যহ সেথানে পদধৌত করেন।
প্রভূর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না। প্রভূ পদ বাড়াইয়া
দিয়া থাকেন, আর গোবিন্দ জলদারা উহা প্রকালন করেন। আজও প্রভূ
তাহাই করিলেন, আর কালিদাস অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাহার নীচে অঞ্জলি
করিয়া হাত পাতিলেন। মহাপ্রভূ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া কিছু
বলিলেন না। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও কিছু বলিলেন না। এইরূপে
কালিদাস অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীপদ-ধৌত জল পান করিতে লাগিলেন।
তিনবার এইরূপ পান করিলে প্রভূ নিষেধ করিলেন; বলিলেন,—"আর
নয়, তের হয়েছে।"

পরে কালিদাস প্রভুর বাসায় আসিলেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস হইতেছে না, বসিয়া আছেন। প্রভু সেবা করিতেছেন, অন্তর্যামী প্রভু আপনার সেবা হইলে, গোবিন্দকে ইঞ্চিত করিলেন, আর সেই প্রসাদ তিনি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিলেন। বৈষ্ণবধর্মে প্রসাদের বড় মাহাত্ম্য। মহাপ্রসাদ মানে শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট। অতএব ভক্তের প্রসাদে যদি ভক্তি উদ্দীপনা করে, তবে শ্রীভগবানের প্রসাদে উহা আরও বেশী করিবে। কিন্তু কথা এই, ভগবানকে অর্পণ করিলেই তিনি তাহা ভোগ করেন না; আর যদি ঠিক ভক্তিপূর্বক দেওয়া যায়, তবে তিনি তাহা উপেক্ষাও করিতে পারেন না।

মনে ভাব্ন, ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবেন। শ্রীভগবান সে ইচ্ছা পূরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাঁহার ভক্তবাঞ্চাকল্পতক নাম রুথা হয়। ভক্ত পায়দ রন্ধন করিয়া, একটি অতি পরিষ্কার পাত্রে রাথিয়া, করষোড়ে বলিতেছেন,—"শ্রীভগবান, এই পায়দের গন্ধে আমার প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি উহা মূথে কিন্তুপে দিব ? তুমি যদি একটু মূথে দাও, তবেই আমার পায়দ স্থাদ হবে।" ইহাই বলিয়া

প্রাণের সহিত "খাও, খাও" বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন,—"আমার সম্মুথে সেবা করিবে না? আচ্ছা তাহাই হইবে, আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি।" ইহা বলিয়া বস্ত্র দারা উহা আচ্ছাদন করিলেন, করিয়া তিনি করযোডে বসিয়া থাকিলেন। যদি কেহ এরপ একান্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই সেই মহাপ্রসাদ শ্রীভগবানের অধরামৃত দারা পবিত্রীকৃত হয়। শ্রীথণ্ডের মুকুন্দের তনয় (নরহরির প্রাতৃষ্পুত্র) রঘুনন্দনের ঠাকুরকে নাড় था ७ वारे वार विकास करा, देव व्यवसार्व कारनन । सूकून स्थाना छत्तं या हेरवन, তাই তাহার পুত্র রঘুকে বলিয়া গেলেন যে, সে যেন ঠাকুরের সেবা করে। রঘু সেই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ঠাকুরের কাছে সেবাদ্রব্য লইয়া যাইয়া বলিলেন,—"ধর থাও।" বালকের মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে मित्नरे **जिनि थारे**दिन। किन्न के जारा ज नग्न, वतः ठाकुत খাইতেছেন না। রঘু কান্দিয়া আকুল। তিনি কান্দিতে কান্দিতে বলিতেছেন,—"তুমি খাবে না, বাবা আমাকে মারিবেন; বলিবেন, তুই मिम नारे, व्यापनि थ्या क्लाइन।" देश विनया वानक व्या क्ला গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঠাকুর করেন কি, দস্কাহত্তে পড়িয়াছেন, कारा में प्रवास कार्य का সমূদয় ঠাকুর আপনি থাইয়া ফেলিয়াছেন।" রঘুর মুথ দেখিয়া মুকুন্দ বুঝিলেন, দে মিথ্যা কথা বলিতেছে না। তবে উহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাই পুত্রকে বলিলেন,—"তুই আবার খাওয়া দেখি ?" তাহাই ঠিক হইল, রঘু আবার থাওয়াইবে। রঘু তাই করিল, আর ঠাকুর হাতে নাড়ু লইয়া নিতাস্ত লোভীর স্থায় থাইতে লাগিলেন। তখনি চেঁচাইয়া রঘু বলিতেছেন,—"বাবা, দেখে যাও ঠাকুর থাইতেছেন।" मूकून मोिएश चार्रेलन, चात्र चमनि था ७ वा वह रहेल। তবে य

নাড়ুটী মুখে দিতে যাইতেছিলেন সেইটি ঠাকুরের হাতে রহিল। অভাপি সেই নাড়ু-হাতে ঠাকুর, শ্রীথণ্ডে ভক্তের স্থথ দিতেছেন।

প্রভূ মহাপ্রসাদকে কিরপে ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পানা নরসিংহে প্রভূ গমন করিলে, অধিকারী মাধবভূজা কিছু প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুথে রাখিলেন। যথা—

পূজারি প্রসাদ কিছু আনিল তুরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইয়া প্রভু হাতে।
হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে তুই চক্ষে জ্বল ঝরে।

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোপালবল্লভ-ভোগ আরম্ভ হইল, ঘারে কপাট পড়িল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। ভোগ সমাপ্ত হইলে, সেবকগণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আসিল। প্রভুকে দিলে তিনি এক কণা জিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়া বলিলেন,—"স্কৃতি লভ্য ফেলা লব।" ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, আর নয়নজ্পে ভাসিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন; বলিলেন,—"প্রভু, আপনি বারে বারে 'স্কৃত্তি লভ্য ফেলা লব' কেন বলিতেছেন?" প্রভু বলিলেন,—"কুফের যে ভুক্তাবশেষ তাহাকে 'ফেলা' বলে।" আর 'লব' মানে অল্প অংশ। ইহার অর্থ এই যে, যিনি স্কৃতি তিনি এইরূপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ উহাতে কুফের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে। দেখ, ইহার গঙ্গে মন মোহিত হইতেছে আশ্চর্যা দেখ, যদিও এ সামান্ত ও প্রাকৃত দ্রব্য ঘার। প্রস্তুত, কিন্তু আস্বাদ ইহার অপ্রাকৃত। জগতের কোনদ্রব্যে এইরূপ আস্বাদ থিলে না।"

প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আম্বাদ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

প্রভুর সারাদিন এই ভাবেই গেল। পরে সন্ধ্যাক্বত্য করিয়া ভক্তগণ লইয়া আবার বসিলেন, আবার প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, আর পুরী ভারতীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

পুরীধামে প্রভর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, উহা অপবিত্র হয় না। উহা যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর সেখানে অন্ত্রে দোষ নাই। কিন্তু বাহিরে উহা কেন অপবিত্র হয় ? তাহার কারণ, ইহা বেদবিধির শাসন। বহুদিন হইল, একদা আমার দেওঘরের বাটিতে প্রায় পঞ্চাশ মৃতি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান পবিত্র করিলেন। সে বাসাবাড়ী, কাজেই তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু ব্যস্ত হইলাম। এমন সময় সন্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি আতিথ্যের ভার লইলেন। তাঁহার শ্রীরাধাক্তফের যে সেবা আছে তাঁহার প্রসাদ পাঠাইয়া দিবেন এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং প্রকৃতই মধ্যাকে ত্রাহ্মণগণ ভাবে ভাবে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পূরিয়া ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত। বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে আমার পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইলাম। এমন সময় আমার মনে পড়িল আমি শূদ্রাধম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণঠাকুর; তথনই স্তম্ভিত হইলাম, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"প্রভুসস্তান ও ভক্ত মহাশয়গণ! আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আপনাদের অন্থমতি না পাইলে করিতে পারি না, কারণ আমি শূদ্রাধম। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে না, বরং আমি পবিত্র হইব। আপনারা বলেন কি ?" দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল হইলেন,—কারণ 'হা' বলিতে পারেন না, আবার 'না'ও বলিতে পারেন না। এই তাঁহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম। যথন সার্কভৌম প্রাতে মৃথ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রদাদ গ্রহণ করিলেন, তথন প্রভু বলিলেন—

আইজ নিম্পটে তুমি লইলে কুফাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিম্পটে হইলা তোমারে সদয়॥
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন।
আজি কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-যোগ্য হইল তোমার মন॥
বেদ-ধর্ম লভিয় কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

কথা এই, কুল ত্যাগ করিয়া ক্লফের আশ্রয় না লইলে ক্লফ তাহাকে গ্রহণ করেন না, আর বেদ-ধর্ম মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না,—প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য। তাহার প্রমাণ—উপরে শ্রীমুখের আদেশ।

অত্যে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীঅহৈত মহাপ্রভূকে বিদায় দিলেন, তব্ দে বিদায়ের পরে আর দাদশ বংসর তিনি ধরাধামে ছিলেন। শ্রীঅহৈত ভাবিলেন, প্রভূ যে জন্ম আসিয়াছেন দে কার্য্য হইয়া সিয়াছে। অতএব আর তিনি কেন এ মলিন জগতে থাকিবেন, তাঁহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু প্রভূর কিছু কাজ বাকি ছিল, তাহা শ্রীঅহৈতও জানিতেন না। দে কাজ কি? না—আপনি আচরিয়া জীবকে সর্কোত্তম ভজন শিক্ষা দেওয়া।

এই ভদ্ধন ব্রদ্ধের নিগৃঢ়-রদ দিয়া করিতে হয়। ব্রদ্ধের সেই রদ কি, আর রদ্ধারা কিরপে ভদ্ধন করিতে হয়, তাহা জগতে অনপিত ছিল, প্রভু আপনি আচরিয়া তাহা জগতকে শিথাইলেন। রস-বস্তু কি, তাহার একটু আভাদ এথানে দিব। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রদ একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে দাভটি গৌণ ও চারিটি ম্থ্য। গৌণরদ কি? না—হাস্ত, অদ্ভুত, ইত্যাদি সাত প্রকার। ম্থারদ কি? না—দাস্ত, সথ্যু বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরদের ভদ্ধন কিরপ তাহার বিচার এখন থাকুক।

তবে গৌণ ও মুখ্য রসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজন করিতে হইলে যে রস প্রয়োজন, তাহাকে বলে মুখ্য রস। নিজজন কাহারা ? না—মাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, স্থা, ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহাদের মধ্যে কাহারও স্থানে বসাইয়া, "পিতা" কি "মাতা" কি "নাথ" বলিয়া ভজনা করা মুখ্য রসদ্বারা হয়।

আবার যে রসে শ্রীভগবানকে স্পষ্টরূপে নিজজন বুঝায় না, তাঁহাকে বলে গৌণরদ। যেমন শ্রীভগবানকে "শক্তিধর," বা "করুণাময়" বলিয়া ভজনা করা। কোন বস্তু নিজজন না হইলেও তাঁহাকে "শক্তিধর" বা "করুণাময়" বলিয়া ভজন করা যায়। যেমন শুস্ত নিশুস্ত বধ করিয়াছেন বলিয়া কালীকে ভজনা করা। এ ভজনা "বীররস" দ্বারা করিতে হয়, এই বীররস গৌণরসের মধ্যে গণনীয়।

মুখ্য রস চারিটি এখন অতি সংক্ষেপে আলোচন। করিব। শ্রীভগবানের সঙ্গের পাতাইয়া চারি ভাবের ভজনা করা যায়। যথা, কর্ত্তা বা পিতা ভাবে, মাতা বা লাতা ভাবে, বাংসল্য বা সস্তান ভাবে, আর কাস্তা বা পতি কি উপপতি ভাবে। শ্রীদাম স্থবলের ভজন স্থা ভাবে, যশোমতির ভজন বাংসল্য ভাবে ও গোপীগণের ভজন কাস্তা ভাবে। জগতে শেষের তিনটা রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাহাদের ভজন কোস্তা-শক্তি লইয়াই ছিল। তাহারা এ পর্যান্ত ভগবানকে পিতা বা প্রভু বলিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভজন অতি স্থল।, এইরূপ ভজনে হাদয়ের ধনকে দ্বে রাথিতে হয়। সর্বোচ্চ ভজন কাস্তা ভাবে।

কাস্তা ভাবে শ্রীভগবানকে কিরপে ভঙ্গনা করিতে হয় তাহার আভাস এথন সংক্ষেপে দিতেছি। অবশ্য এই রসের ভঙ্গনের কথা শ্রীভাগবত গ্রন্থে আছে, কিন্তু প্রভু উহা আপনি আচরিয়া জগতে দেখাইলেন। অর্থাৎ উহা শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল, কিন্তু প্রভু উহা আচরিয়া দেখাইলেন। কাস্তা ভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন খ্রীলেকে পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, দেইরূপ আপনাকে খ্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি ভাবে ভজন করা।

এই কাস্তাভাবে ভজন ত্ই প্রকারে হয়—প্রত্যক্ষ ও অনুগ। ভাবে। প্রত্যক্ষ ভজন এই যে, আপনাকে গোপী ভাবিয়া শ্রীভগবানের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করা। আর "অন্থগা-ভজন" মানে আপনি মধ্যস্থ হইয়া গোপীর সহিত শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আপনার ভগবং-প্রেম বৃদ্ধি করা। একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন। যথা—

> নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ। হে মোর হরি, তবিত চাতকী সমান॥

এই গীতে সাধক তানসেন বলিতেছেন যে, "হে ভগবান! যেমন চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি তোমার লাগি ব্যাকুল।" ভগবানে এত পিপাসা অবশু গাঢ়-প্রেম ইইতে হয়, আর যাঁহার এরপ পিপাসা আছে, তিনি তাহা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিতে পারেন, অর্থাং তিনি প্রতাক্ষ ভজনের অধিকারী। কিন্তু এতথানি পিপাসা যাঁহার নাই, তিনি যদি প্রক্রপ বলেন, তবে তাঁহার ভজন হয় না, ভগুমি হয়। সেই জন্ম কান্তা-ভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, বলিতে কি, একবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া আউল বাউলের কদর্য্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, স্থতরাধ্বাপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণলীলার রস প্রত্যক্ষরূপে

আস্বাদ করিতে গিয়া আপনারা রাধা-ক্লফ সাজিলেন, সাজিয়া আপনারা রাসলীলা আরম্ভ করিলেন। ইহাতেই ভাগবত-সেবা স্থানে ইন্দ্রিয়-সেবা প্রবেশ করিল।

প্রত্যক্ষ-ভদ্ধনের পরিবর্ত্তে গোপী-অমুগা-ভদ্ধন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গোপী-অনুগা-ভন্তন কিরপ বলিতেছি। রুম্ণ মথুরায় যাইতেছেন. গোপীরা যাইতে দিবেন না বলিয়া কেহ কেহ বা অশ্বের সন্মুখে শয়ন করিয়া আছেন। আর বলিতেছেন, "নাথ! যাবে ত আমার বুকের উপর দিয়া যাও।" এইরূপে গোপীরা প্রাণপণ করিয়া ক্লফকে যাইতে দিতেছেন না। এই যে চিত্রটি তোমার হৃদয়পটে অন্ধিত করিলে, ইহাতে তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সাম্যকরূপে সেই গোপীদের যে প্রেম তাহার আম্বাদ পাইতেছ। এ চিত্র হৃদয়ে দেঁথিলে তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব, তুমি মাথুরের গীত শুনিতেছ, ইহাতে শ্রীমতীর শ্রীক্লফ্ট-বিরহ-বেদনা বণিত আছে। তাহা শুনিয়া তোমার নয়নে জল আদবে কেন? তুমি ত রাধা নও, তুমি ত আর কৃষ্ণ-বিরহ প্রপীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত হইবে কেন? মনে ভাব তুমি প্রভাসের গীত শুনিতেছ, যশোমতী বলিতেছেন, "আয় গোপাল, দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচা।" তাহা শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন ? তুমি ত যশোমতী নও। ইহাকে বলে গোপী-অন্থগা-ভজন। তুমি রাধার কান্তভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কান্তভাবের আস্বাদ পাইবে। তুমি যশোদার বাৎসল্য-প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া সেই বাৎসল্য-প্রেমের কিছু ভাব আহরণ করিবে। এইরূপে গোপীভাবে এীরুফের প্রীতি আহরণ করাকে গোপী-অনুগা ভন্তন বলে। বৈষ্ণবর্গণ এইরূপে 'গোপী-অনুগা-ভদ্দন করিয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। এরপ ভন্সন আর কোন ধর্মে নাই।

মনে ভাব, অতি রসাল একটা প্রেমঘটিত গল্প যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে কি কি প্রকরণ প্রয়োজন ?

ইহার প্রকরণ একটা স্থন্দর নাগর ও স্থানরী নাগরী, একটা সঙ্কেত স্থান, একটা মিলন স্থান, ইত্যাদি। একটা নাগর ও একটা নাগরীর হঠাৎ এক স্থানে দেখা হইল, হইয়া উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। তথন দৃতি যাইয়া মধ্যস্থ হইলেন, ক্রমে তাঁহারি সাহায়ে, উভয়ের মিলন হইল। হয়ত তথন আর একটি প্রতিদ্বন্ধী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে দ্বীর স্প্রি হইল, পরে মান হইল, মানের পর কলহ, কলহের পরে অন্ত্রাপ ও আবার মিলন হইল। এইরূপে সেই গল্প নানা রস দারা স্বাত্ব করা যায়।

আবো শুরুন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল, তখন নাগর ক্রন্দন করেন, নাগরী ক্রন্দন করেন, শেষে আবার উভয়ের মিলন হইল।

মনে করুন শকুন্তলার কাহিনী। ত্মন্ত ও শকুন্তলার দেখা সাক্ষাৎ হইল, স্থিগণ দৌত্য করিলেন, ক্রমে মিলন হইল, বিচ্ছেদ হইল, ঘোর বিরহ উপস্থিত হইল, পরে আবার মিলন হইল। এই কাহিনী পড়িতে পড়িতে পাঠক, নাগর ও নাগরীর সহিত সহাম্ভূতি করিয়া কান্দিবেন, হাসিবেন ইত্যাদি। পাঠকের নাগর ও নাগরীর প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইবে, অনেক দিন তাহাদিগকে ভূলিতে পারিবেন না। এইরূপে যদি শকুন্তলার কাহিনী লইয়া চর্চা করিতে থাক, তবে ক্রমে ত্মন্ত ও শকুন্তলা তোমার হৃদ্য কিয়ৎপরিমাণে অধিকার করবেন।

তৃশ্বস্ত রাজার স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে ও শকুন্তলার স্থানে শ্রীরাধাকে স্থাপিত কর, তাহা লইলে কৃষ্ণলীলা হইল। এই লীলা আস্বাদন করিতে করিতে, সাধক কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিবেন, এবং হাঁহার রাধাকৃষ্ণের প্রতি অনিবার্য আকর্ষণ হইবে! এইরূপ করিতে করিতে রাধারুঞ্চের প্রতি তাঁহাদের প্রেমের সঞ্চার হইবে। মহাজনগণ জীবের নিমিত্ত বহুতর শ্রীকৃষ্ণলীলা রাথিয়া গিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা করিলে কল্পনার দ্বারা ইহা পরিবর্ত্তন করিতে, কি কল্পনার দ্বারা নৃতন কৃষ্ণলীলা গঠন করিতে পার। তুমি যদিও কল্পনা করিয়া লীলা সাজাইবে, কিন্তু তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে কলভোগী হইবে। যেমন, যদিও শকুন্তলার কাহিনী কল্পনার স্থাই, তবু উহার আলোচনায় উহার নাগর-নাগরীর প্রতি আক্র্বণ বৃদ্ধি পায়। 'শ্রীকালাটাদ গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন—

তথাস্ত তথাস্ত বলিলা মাধবে।

যে থেলনা থেলিবে মোদের পাইবে॥
থেলিবে তোমরা যাহা লয় মনে।

নিশ্চয় তাহাতে রব তুই জনে॥

কল্পনা করিয়া থেলা সাজাইবে।

আমার বরেতে সব সত্য হবে॥

অর্থাৎ শ্রীকালাচাঁদ ভক্তগণ্কে এই বর দিতেছেন যে, তোমরা আমাকে ও শ্রীমতী রাধাকে লইয়া থেলা করিও। এই থেলা তোমরা কল্পনা বলে প্রস্তুত করিও, কিন্তু যদিও তোমরা কল্পনা দ্বারা থেলা সাজাইবে, তবু আমি আর শ্রীমতী দেই থেলায় থাকিব।" মনে ভাব তুমি গ্রীম্মকালে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে কুন্থমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে বসাইলে, সম্মুথে নৃত্যকারী ময়্র রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বায়ুব্যঙ্গন করিতে লাগিলে। কালাচাঁদ বলিতেছেন, এরূপ যদি তোমরা কর, তবে এই ছবিটী আমরা সত্য করিব। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতই সাধকের সম্মুথে কুন্থমাসনে বসিয়া তাহার বায়ুব্যঙ্গন-রূপ উপহার গ্রহণ করিব। এই যে কালটাদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বর, ইহার ভিত্তিভূমি, গীতা—গীতায়

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আমাকে যে যেরপ ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরপ ভজনা করিয়া থাকি।" যদি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন থাকে, তবে এ তত্ত্বটি সত্য। যদি তুমি শ্রীত্বর্গা বলিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট ত্বর্গা হইবেন। যদি তুমি নিরাকার উপাসনা কর, তবে তোমার নিকট তিনি নিরাকার হইবেন। তুমি নাস্তিক হইলে, তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধাকৃষ্ণরূপে যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকৃষ্ণ হইয়া তোমাকে ভজনা করিবেন। গীতার বাক্যের তাৎপর্য্য এই।

এইরপে ভক্তগণ, এই যে বিশ্বস্রপ্তা ভগবান যিনি অপরিমেয়, তাঁহার সঙ্গ করিয়া থাকেন। ক্রমে ক্রমে শ্রীক্বফে তাঁহাদের লোভের স্বপ্তি হয় ও পরিশেষে তাঁহারা ক্রফ-প্রেম আহরণ করেন। যথন আমরা ব্রান্ধ ছিলাম, তথন ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম যে,—"হে ঈশ্বর, আমি পাপী তুমি দয়াময়, তুমি আমার পাপ মার্জ্জনা কর।" এইরপ প্রার্থনা প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথা কহিবার ছিল না। প্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম-যাজকগণ এই একরপ প্রার্থনা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মৃথে ঐ এক কথা, কারণ আশাতীত জ্ঞানাতীত নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর কোন কথা হইতে পারে না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না, তিনি কেবল তাঁহাকেই চান। 'শ্রীকালাচাঁদ-গীতা'য় এক গোপী শ্রীভগবানকে বলিতেছেন—

মোদের সবারে পুতৃল গড়িয়া।
থেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া॥
কথন ভাঙ্গিছ কথন গড়িছ।
এই মত দিবা রঙ্গনী থেলিছ॥

এই মত মোরা তু ছহারে লয়ে।
থেলিব সকলে যাহা চাহে হিয়ে॥
কথন মিলাব কথন ছাড়াব।
কথন চন্ধনে কলহ করাব॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা এই যে,—আমরা তোমাকে দেখিব, দিবানিশি তোমার দক্ষে থাকিব, তোমার দক্ষে ইউগোষ্টি করিব, তোমার কাছে শিথিব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাদি। অর্থাৎ—তোমাকে পঞ্চেক্রিয় দ্বারা আস্বাদ করিব,—তাহা হইলেই আমাদের অনিবার্য্য পিপাসা মিটিবে। তাই শ্রীভগবান উত্তরে বলিলেন যে,—"তুমি আমাকে যেরূপ ভজনা করিবে, আমিও তোমাকে সেইরূপ ভজনা করিব। তুমি আমার দক্ষে সর্ব্বদা থাকিতে চাও, আমিও তোমার সক্ষে সর্ব্বদা থাকিব। তুমি ইউগোষ্টি করিবে, আমিও করিব। ইত্যাদি।

এইরপ ভন্ধনে ভক্তগণ দেই মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্রামস্কলর, সেই বনমালী, সেই নটবর, সেই রসরাজকে থেলার সন্ধী করিতে পারেন। বাহারা ওতপ্রোত জগন্তাপী নিরাকার পরমেশ্বরকে ভন্দনা করেন, তাঁহারা বড়লোক, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিস্ত—মূর্থ গোপিনীগণ বলেন বে—

হৃদ-সিংহাসনে রসের বালিস। শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস॥

অর্থাৎ তোমাকে হাদয়ে করিয়া শয়ন করিব, যেমন স্ত্রীলোকে পতিকে কি উপপতিকে লইয়া করিয়া থাকে।

্ৰ পূৰ্ব্বে বলিয়াছি, রদ গৌণ দাত ও মুখ্য চারি প্রকার। গৌণ দাত, যথা—হাস্ত প্রভৃতি। এই দমুদয় রদ দারা কিরূপে ভজনা করা যায়, পরে বলিতেছি। মুখ্য যে চারি রস, অর্থাৎ দাস্ত স্থ্য ইত্যাদি, ইহার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। আর বোধ হয় ইহার তথ্য ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন।

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত ছুইটি বস্তুর প্রয়োজন, যথা—নায়ক ও নায়িকা, বা ভগবান ও ভক্ত। আপনারা জানেন, নায়ক নায়িকা কত প্রকারের আছেন। নায়ক স্থন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পণ্ডিত আছেন ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন প্রকৃতির ইত্যাদি। এখন শ্রীকৃষ্ণকে ইহার একটি নায়ক করিয়া বিচার করা হউক।

যদি শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমরা তিন প্রকারের শ্রীকৃষ্ণ পাইতেছি, যথা—প্রথম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ। ইনি কিরপ, না—বনমালী, সরল, প্রেমভিধারী, প্রেমিক ইত্যাদি। দিতীয় মথ্রার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী, শাসনকর্ত্তা, রাজা। তৃতীয় দারকার কৃষ্ণ। ইনি মহাসংসারী,—প্রী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত। যদিও তিন জনেই শ্রীকৃষ্ণ, তথাচ তাঁহাদের প্রকৃতি মনেক বিভিন্ন। কাজেই ইহাদের ভজনও সেইরপ পৃথক্ পৃথক্। শ্রীরাধিকার ভজনীয় যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাঁহার যে ভজন, তাহা মথ্রার কৃষ্ণের ভজন হইতে পারে না। শ্রীমতা রাধিকা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম দিয়া প্রেমভিক্ষা করেন। ইহার আর কোন সাধ নাই, ভজন নাই। তিনি কৃষ্ণকে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, শ্রবণ কর—

দত্তে দত্তে তিলে তিলে, চাঁদমুখ না দেখিলে, মরমে মরিয়া আমি থাকি।

তুই বাহু প্রসারিয়া, হুদি মাঝে আকর্ষিয়া,

নয়নে নয়নে তোমায় রাখি॥

শ্রীমতী রাধা যেরূপ নায়ক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কালাচাঁদ । কৈ তাই। ইহার হাতে দণ্ড নাই, আছে বাঁশী; মাথায় পাগ নাই, আছে চূড়া। অর্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন'না, মৃগ্ধ করেন; তাঁহার আর কোন কাজ নাই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দ ভোগ করা।

শ্রীমতীর মনে বিশ্বাস হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন। এই ভাব মনে উদয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন—

> আমার আঞ্চিনায় আওবে যবে ও রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষং হাসিয়া॥

অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে স্থীকে বলিতেছেন, "স্থি! কৃষ্ণ যথন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি ? আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব।" এখন পরাৎপর পরমেশ্বর সম্বন্ধে কি ঐক্নপ ভজনা করা যায় যে, সেই নিরাকার পরম-ঈশ্বর যথন আমার বাড়ী আসিবেন, তখন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব ? তা হইবে না, সে একেবারে বাতুলের কার্য্য হইবে। আমরা এখনি দেখাইব যে, এক্রপ ভাবোল্লাস কুজ্ঞার সম্ভবে না, কিন্ধিণীরও সম্ভবে না,—এই রস দ্বারা কেবল ব্রজের কৃষ্ণকে ভজনা করা যায়। অতএব যেক্রপ নায়ক হইবেন, তাঁহার ভজন-প্রণালীও তাহার উপযোগী হওয়া চাই,—নতুবা সে ভজন ভণ্ডামি হইবে। যাহারা পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিবেদন করিবেন, তাঁহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে করিতে হইবে। মথুরায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই।

তাহার পরে মথ্রার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি রাজ্যেশ্বর, ইহার ঐশ্বর্যার সীমা নাই। ইহার নিকটে যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে মথ্রাবাসীরা ঐশ্বর্যা চাহিবেন,—প্রেম নহে; আর ঐশ্বর্যাই তিনি দিয়া থাকেন, মথ্রাবাসীরা প্রেমের ধার ধারেন না। আর কি, না—তিনি অপরাধীকে দণ্ড বা মার্জ্জনা করিতে পারেন। ব্রজের গোপীর প্রার্থনা বা নিবেদন উপরে দিয়াছি। এখন মথ্রাবাদীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এটি বিভাপতির গীত—

মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোমায়।
আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিল,
দয়া করি না ছাড়িবে আমায়॥
গণইতে দোষগুণ, গুণলেশ না পাওবি,
যবে তুমি করিবে বিচার।
তুমি জগল্লাথ, জগতে বলাইয়াছ,

বিভাপতি বলিতেছেন, "শ্রীক্লফ! আমি তুলদী তিল দিয়া আমার এই দেহ তোমার পাদপদ্মে একেবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ করিও না। অবশ্য যথন তুনি দোষ গুণ বিচার করিবে, তথন আমার কোন গুণ পাইবে না। কিন্তু তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই জগতে বাদ করি, আমাকে তুমি একবারে ত্যাগ করিতে পার না।"

'জগ ছাড়া নহি মুই ছার॥'

উপরে ছই প্রকার কৃষ্ণ দেখাইলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ ছই প্রকার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, "হে কৃষ্ণ আমার পাপ মার্জ্জন কর," তাঁহার কৃষ্ণ দণ্ডধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর যিনি বলেন, "তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি," তাঁহার কৃষ্ণ আর ঐশ্বর্য্যশালী পাগবান্ধা হইতে পারেন না, তাঁহার কৃষ্ণ রাখাল-রাজা ইত্যাদি।

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেম-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাঁহারা ব্রজবাসী। তাঁহাদের লীলাময় স্থন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন। যাঁহাঞ্জ শ্রীভগবানের নিকট পাণ-মার্জনা, মৃক্তি প্রভৃতি, কি কোন আধ্যান্মিক ঐশব্য, যথা অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করেন, তাঁহারা মথ্রার লোক।
তাঁহাদের ঠাকুর স্থন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন কি
তেজাময় হউন, ইহাতে আইদে যায় না। যাঁহারা শুদ্ধ সাংসারিক
উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার বাসনা করেন, তাঁহারা দারকার লোক।
তাঁহাদের ঠাকুরও যেরপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শাক্ত মহাশয়গণের শ্রীত্র্গা ষেরপ, বৈষ্ণবগণের দ্বারকার ক্রম্ণ সেইরূপ। তুর্গা-পূজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহি, পূত্রং দেহি ইত্যাদি। দ্বারকার ক্রম্ণণ্ড সেইরূপ, ধনবর, পূত্রবর ইত্যাদি দিয়া থাকেন। অতএব বাঁহারা নিরাকারবাদী, অথচ বলেন, ঈশরের প্রেম সর্ক্রোচ্চ সাধনা, তাঁহাদের কথার মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাময় বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভর্গবানের সহিত ইন্তগোষ্ঠী চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ব না মানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে এই মাত্র বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার নিকটে ঘেষিতে পারি নাই, তিনি চিরদিন সমান দূরে ছিলেন।

আবার নাগর উপরি-উক্ত তিন প্রকার কেন, বহুপ্রকারের হইতে পারেন। এমন কি ব্রজের, কি মথ্রার, কি দারকার ক্লফেরও নানা রূপ আছে, ইহা ক্রমে দেখাইতেছি।

সাতটি গৌণ রস, যথা—হাস্থা, বীর, করুণ, অঙ্কুত, বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

১। হাস্ত। ইহার অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, উদ্দীপক কৃষ্ণের বিদূষক।
ভক্তেগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টপোষ্ঠী করেন, স্বতরাং শ্রীকৃষ্ণকে মধুমৃদ্ধল
নামক একটি বিদূষক দিয়াছেন। ইনি একটা ব্রাহ্মণ যুবক, অত্যস্ত

পেটুক, দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষ্ণার যন্ত্রণার কথা বলেন। বড়াইকে দেখিয়া ড়াকিনী ভাবিয়া মৃচ্ছিত হয়েন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিদ্ধক হয়েন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকৈ বিদ্ধক সাজাইয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দে আকুল হয়েন।

২। বীর। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা বীররস দ্বারা ভজন করেন, তাঁহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া কথন কথন ভক্তগণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা শক্তি-উপাসক তাঁহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন। যেমন শুস্ত-নিশুস্ত কাহিনী ইত্যাদি।

০। করুণরস। ভক্তগণ শ্রীক্লফকে কান্দাইয়া থাকেন, কথনও দয়াতে আর্দ্র করিয়া থাকেন। তুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। শ্রীক্লফ মথুরায় যাইবেন, আর বৃন্দাবনে আসিবেন না। শ্রীক্লফ মথুরায় গমন করিলেই যশোমতী নানা কুচিন্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। তিনি ধনিষ্টা স্থীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা পদ—

ছদিনের তরে, যাবে মথুরানগরে,

যাবার বেলা কেন কান্দিল ?

তিনি বলিতেছেন, "সথি! মথ্রায় ক্লফ্ গেল, কালি আসিবে বলিয়া গেল, তবে যথন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তথন কান্দিল কেন?" কথা এই, শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, তিনি আর আসিবেন না, আর এই কথা জননীর নিকটে গোপন রাথিয়াছেন। কিন্তু যথন জননীর নিকট বিদায় হয়েন, তথন ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, কান্দিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ভক্তগণ এই লীল। মনে করিয়া দ্রবীভূত হয়েন।

শ্রীভগবান কিরূপ স্নেহণীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার আর এক । কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তেরা এইরূপে শ্রীক্তফের করুণ-হাদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তিতে গদগদ হয়েন। দেবকী ক্লফকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া আনিয়াছেন। ক্লফ অস্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাঁহার সম্পূথে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাতে লইয়া বলিতেছেন, "ক্লফ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা মাগী যশোদা নাকি তোমাকে ননী থাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড় ভালবাসিতে। আজ আমি তোমাকে সেইরপ ননী থাওয়াইব।" এই কথা বলিয়া ননী লইয়া, ক্লফের মুথে দিতে গেলেন, আরু শ্রীভগবানের বদন একেবারে আন্ধার হইয়া গেল। কারণ তথন তাহার তুঃথিনী জননীর ও তাঁহার প্রেমের কথা মনে পড়িল। শ্রীক্লফের কোমল হদয় ও উদার্য্য দেখাইবার আর একটি মাত্র কাহিনী বলিব।

ম্নিগণের মধ্যে বিচার হইতেছে, কে বড়-—মহাদেব, ব্রহ্মা, না রুষ্ণ ? ইহা সাব্যস্ত করার ভার পাইলেন ভৃগুম্নি। তিনি অগ্রে ব্রহ্মার ওথানে গেলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে আদর করিলেন, আর ভৃগু তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা কুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আসিলেন, পরে নারদের অমুরোধে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃগু পরে মহাদেবের ওথানে গমন করিলেন, যাইয়া "তুমি ভাঙ্গথোর, উলঙ্গ, কাগুজ্ঞানশৃত্য" ইত্যাদি বচনে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাদেব ত্রিশ্ল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। আর ভগবতী তাঁহার হাত ধরিলেন।

পরে তিনি শ্রীকৃষ্ণের ওথানে গেলেন। যাইয়াই তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভৃগুর হাত তুইখানি ধরিয়া অতি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ম্নিবর! আমার অপরাধ ক্মা কর, অবশ্য তোমাকে আমি উপযুক্ত সমাদর করি নাই। আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার কোমল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে।" ইহা

বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষীর সঙ্গে সেবা করিতে লাগিলেন।
সেই ভৃগুপদ্চিক্ শ্রীক্তফের হৃদয়ে একটি অতি স্থন্দর শোভা হইল।
ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীক্তফের যত ভূষণ আছে,
তাহার মধ্যে ভৃগুপদ্চিক্ সর্বপ্রধান।

৪। অভুত। এই রসের দারা প্রধানত: নিরাকারবাদিগণ ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা নান্তিক হইতে এক সিঁড়ি উপরে। তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠী, তাহা কেবল তাঁহার স্বষ্টি-প্রক্রিয়া লইয়া, স্থতরাং তাঁহারা অভুতরসের সাহায্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া থাকেন। একটি কীট এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষেদেখা যায় না। কিন্তু যন্ত্রে দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুদ্র তবু তাহার জীবনযাত্রা দিব্য চলিতেছে। অমনি ভক্ত বলিবেন,—অভুত! বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, এক সেকেণ্ডে একটি ধৃমকেতু সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করে। অমনি ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন।

গৌণ-রসের মধ্যে বীর, রৌজ, বীভৎস, অদ্ভূত দ্বারা শক্তি-উপাসকগণ ( বাঁহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করেন ) এইরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈফবগণ শ্রীভগবানের মাধ্র্য্য-উপাসক, স্থতরাং তাঁহাদের গৌণরসের মধ্যে হাস্থ আর করুণ ব্যতীত অন্থ রসের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। শক্তি-উপাসকগণ শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমৃদ্য় অভদ্র রসের কেন আশ্রেয় লয়েন, তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না। \* মনে ভাবৃন,

<sup>\*</sup> শক্তি-উপাসকগণ সাধনদ্বারা ক্লকুগুলিনী— বিনি নিজিত আছেন,—তাঁহাকে জাগরুক করেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বলেন শ্রীমতীর কৃপালাভ করা, কি প্রেমলাভ করা। বাঁহারা কুলকুগুলিনী জাগরুক করেন তাঁহারা অষ্ট্রসিদ্ধি পান, আর বাঁহারা শ্রীমক্তীর কুপালাভ করেন তাঁহারা কৃষ্প্রেম পান।

ভক্তের শ্রীভগবানের গলে মৃগুমালা, শিরোভূষণ সর্প ইত্যাদি। বীভৎস রস শ্রীভগবানের ভজনায় কিরপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না। বীভৎস কি রৌদ্ররস দ্বারা যে শ্রীভগবানের ভজনা হইতে পারে, উহা আপাততঃ মনে ধরে না। কিন্তু আমরা চক্ষে দেখিতেছি, ভগবানের গলায় মৃগুমালা, গাত্রে মমুশ্বরক্ত ইত্যাদি। তবে বীভৎস-রস দ্বারা প্রক্রত ভজনা হয় না সে ঠিক। খাঁহারা এইরপ ভজনা করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ভগবদ্-প্রেম আহরণ নয়—শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা। বোধ হয়,সেই নিমিন্ত তাঁহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় না।

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই। রসশাস্ত্রের মর্ম আমরা ভাষা-কথায় প্রকাশ করিতেছি। যাহারা ইচ্ছা করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি পড়িতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রভু গম্ভীরা-লীলায় যে সমৃদয় রসের চর্চচা করেন, তাহারই আলোচনা করা। এখানে মাণুরের পালা দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের মর্ম প্রকাশ পাইবে।

ভক্তগণের ভজন স্থবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীলা ছারা অনেকটা পালা বিভক্ত হইয়াছে। ফথা—পূর্ববাগ, মিলন, মান, মাথ্র, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড। এই সমৃদ্য প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন;—কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গঞ্জীরায়। নদীয়ায় মাথ্র, দান ও নৌকাখণ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব এবং গন্তীরায় প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণবিশ্বহ ও মান। দানখণ্ড চন্দ্রশেথরের বাড়ী কৃষ্ণমাত্রার দিবস দেখান হয়, নৌকাখণ্ড তাহার পরে ও মাথ্র সয়্যাদের কিছু পূর্বের আপনার বাড়ীতে। নীলাচলে য়ে রাস-রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠক প্র্রের অবগত হইয়াছেন। তবে এ সমৃদ্য় আবার গন্তীরায় আরো পরিছার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এখন মাথ্রের পালা একবার

আলোচনা করুন। এীনবদ্বীপে প্রভু মাণুরের পালা আরম্ভ করেন;— তাহার পর প্রবণ করুন-

> অক্র অক্র বলি পুন পুন ধাবই ভাবই পূরত পীরিত। কাঁহা মোর প্রাণনাথ লই যাও হে ভারি মোরে শোকের কৃপে। কো পুন বারণ, বোলে নাহি ঐছন, সব জন রহল নিচ্পে॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রভু অক্রুর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, "হে অক্রুর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া যাও আমাকে শোকে ডুবাইয়া ?" আবার সঙ্গীগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চূপ করে तरेल, कथा कछ ना, क्रक्ष्टक य निम्ना लाग प्रतिक ना ?" हेजाि ।

এইরপ নৌকাথণ্ডের ও দানথণ্ডের পদ দারা জানা যায়, প্রভূ ঐ সম্দয় কিরপে প্রকাশ করেন। রাখালরাজ মথ্রার রাজা হইয়াছেন, দেখানে তাঁহার নিকট ব্রজের গোপীগণ গিয়াছেন। দেখেন কৃষ্ণ রাজ। হইয়া বদিয়া আছেন। গোপীগণ বলিতেছেন, যথা গীত—

> রাজসেবা বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না। ( आमता ) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন, ( শ্লোক শাস্ত্র ) ( তন্ত্র মন্ত্র ) জানি না।

অর্থাং হে ভগবান, তুমি কি রাজদেবা ভালবাদ, তাহা যদি হয়, তবে আমাদের উপায় কি ? আমরা মূর্থ, কাঙ্গাল, আমরা রাজদেবা কোথা পাব ? আমরা বক্তৃতা দ্বারা, কি শ্লোক দ্বারা, কি রাজভোগ অর্থাৎ ভাল বসনভূষণ দ্বারা কিরূপে তোমার সেবা করিব? পুরু শুকুন---

রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা।
( আমরা ) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না॥
আমাদের রাজপাট কদম্বতলা, সে বনের রাজা চিকণকালা,
রসসিংহাসনে রসের বালিস, শোয়াতাম তাকি জান না।
ব্রজে আমরা সবাই সরল, আমরা লৌকিকতা জানি না॥

এই গেল শ্রীভগবানকে রদের দ্বারা ভজন করা। গোপীরা বলিতেছেন, "ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমার খোসামোদ করে, তাই তুমি ভূলে যাও? তোমাকে হীরাম্কা দেয়, আর তাই তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের যে সরল ভালবাসা, তাহা তোমার ভাল লাগে না? ছি!"

ইহা শুনিয়া সভাসদগণ হাসিলেন, কৃষ্ণও স্থে মধুর হাসিলেন, কারণ তিনি সভাসদগণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর অসরল সভাসদগণ স্তুতিবাক্যে বড় মজবুত। স্বার্থসাধন নিমিত্ত মুথে কেবল 'দয়াময় দয়াময়' বলিতেছেন। মুথে 'পাপ পাপ' বলিয়া দৈল দেখাইতেছেন, কেন না রাজাকে তুই করিয়া কিছু স্বার্থসাধন করিবেন। \* গোপীগণ ঠিক ইহার বিপরীত, তাহারা ইহার কিছুই করেন না। পরে তাহারা আবার বলিতেছেন, যথা পদ—

प्त प्त प्ताप्तत्र हुड़ा प्त ।

( চূড়া ত মথুরার নয় ) ( চূড়া ত আমাদের দেওয়া )

( চূড়ায় মথ্রা ভূলবে না।)

(চুড়া দে মুরলী দে) (শুন রাজেশ্বর হে)

আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দে।

ু জীব চিরদিন শ্রীভগবানকে রাজরাজেশব বলিয়া ভজনা করিয়াছে।

জাপনারা দেখিবেন জগতের ভগবান এইরপ।

ব্রজ্বেগাপীগণ প্রথমে তাঁহার রাজমুকুট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া চূড়া দিলেন, হাতের দশু কাড়িয়া লইয়া ম্রলী দিলেন। এখন মথ্রায় তাঁহাকে রাজবেশে রাজ-পদে দেখিয়া গোপীগণ কাজেই তাঁহাকে বিদ্রেপ করিতেছেন; বলিতেছেন, "তুমি যদি রাজা হবে, তবে চূড়া, ম্রলী আর আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও। কারণ উহাতে ত ভোমার আর প্রয়োজন নাই। যেহেতু মথ্রার লোক বাঁশীতে ভূলিবে না। তাহারা প্রেম চাহে না।" যাহাদের সর্বদা ভয়, ভগবান তাহাদের উপর রাগ করিবেন। তাঁহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, কর্যোড় করিয়া কথা না বলিলে রাগ করিবেন, তাহাদের কথা স্বতম্ব। কিন্তু গাঁহারা শ্রীভগবানকে একটু প্রীতি করেন, তাঁহারা তাঁহার বদনে গান্তীর্য দেখিলে সেটা অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় ক্লেশ পান। কারণ তাঁহাদের ভগবান হাস্তময়, রসিক, কর্ণাময়, স্বেহশীল, প্রেমের কাঙ্গাল।

এখন শ্রবণ করুন, গোপীগণ তাহার পরে শ্রীভগবানকে কেমন বিদ্যক সাজাইলেন। ব্রজগোপীগণ আবার বলিতেছেন,—"হে রাজ-রাজেশ্বর! আমরা তোমাকে ব্রজে ধরিয়া লইয়া যাইব। কারণ আমরা ব্রিতেছি যে, এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই। সভাসদগণ ঐ তোমরা পল্লীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমরা মূর্থ।

তোমরা বলিতে পার যে ত্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের প্রাণে কি ভয় নাই ? যাঁহার ইচ্ছায় এই ত্রিলোক নষ্ট হয়, তাঁহাকে এরপ অপমান বাক্য বলিতেছ ?

গোপী। আপনারা রাজাকে ভয় করেন, আমরা ভয় করি না, কারণ আমাদের কোন প্রার্থনা নাই। আমরা জানি উহার যে ক্রোধ দে হাস্তময়, তাহাতে ধার নাই। বিশেষতঃ উনি নিজ হাতে এক দাসণত লিখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমাদের যে প্রধানা শ্রীমতী, তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্ম উনি তাঁহার দাস হইলেন। সেই থতের বলে, আমরা শ্রীমতীর দাসকে ধরিয়া লইয়া যাইব।

ক্বঞ্চ। বোধহয় এ তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমি দাস্থত লিথিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না।

গোপী। এই দেখ তোমার দাস্থত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে।
ক্ষম্ব। তোমরা যে মিথ্যাবাদী তাহা এই এক কথায় ধরা পড়িয়াছ।
কারণ আমি আদৌ দন্তথত করিতে জানি না। সে অতি
লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে আমার
স্থবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে গক্ষ রাখিতাম, পাঠশালায় যাইবার
সময় কোথা? তবু একবার গিয়াছিলাম, বেশী দূর শিখিতে
পারি নাই। প্রথম আথর "ক" হইতে বেশ লিখিলাম। তাহার
পর যথন ধ-এ আসিলাম, তথন গগুগোল বাধিয়া গেল। একটার
আঁকড় ডাহিনে, অপরটার বাঁয়ে,—এই আমার গোল বাধিয়া
গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পারি না, কোনটা "ক" আর
কোনটা "ধ"। তাহার পরে এখন রাজা হইয়াছি, লেখাপড়া
শিথিবার আর এখন প্রয়োজন নাই।

উপরে ক্বন্ধ-যাত্রার যে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া থাকে। ক্বন্ধ উপরের কথাগুলি অতি গান্তীর্য্যের সহিত বলেন। তিনি বলেন কিনা, "আমি শ্রীভগবান, ক আর ধ ঠিক করিতে না পারিয়া বর্ণমালা শিথিতে পারিলাম না। আর তথন দর্শক সভাসদগণ হাস্তরসে ও ভুক্তিতে মৃগ্ধ হয়েন, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় আকর্ষণ বাড়ে।

এই কাহিনীর শেষ পর্যান্ত বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। গোপীগণের সহিত মথ্রার রাজা শ্রীক্বফের যথন এইরূপ বাক-বিতপ্তা হইতেছে, তথন তাঁহার রাণী কুজা তাঁহার বামে বসিয়া এ সমৃদ্যু শুনিতেছেন। তিনি আপনাকে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন। কারণ তিনি রাজ-রাজেশরের পত্নী, স্বতরাং যথন মলিনবসনা গোপীগণ আসিয়া ক্বফের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তথন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন, মহারাজের এই সমৃদ্য নীচ লোকের সহিত ইইগোটি করা তাঁহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীক্রফেব্রু অভিপ্রায় যে, মথ্রাবাসিগণকে গোপীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্রকৃতই কুজা উহা দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তথন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া ক্রফের অত্যে দাঁড়াইয়া কর্যোতে বলিতে লাগিলেন, যথা, পদ—

এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন।

যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ॥

কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র,

জানি না হে রাধাকাস্ত,

এ দাদীরে না হইও ভ্রান্ত।

কোরো না হে অন্থ যুক্তি, চাই না কিছু মোক্ষ মুক্তি,
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন ॥
. যেন, জন্ম হয় গোপকূলে বৃন্দাবনে বসতি।
রাধাকৃষ্ণ মনাভীষ্ট হই না যেন বিশ্বৃতি॥
কিঞ্চিৎ করি যাচিঞা তব নেত্র জ্রভঙ্গে।

চির দিন থাকি যেন সঙ্গে॥

শ্রীরাধারে লয়ে বামে, বসবে যথন নিধুবনে,

কুপা করি এ অধিনীর মাথায় দিও এচরণ ॥

মথ্রার রাজা, রুষ্ণ দৈবকীনন্দন, দণ্ডধারী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু কুজা তাঁহাকে তথন নন্দের নন্দন বংশীবদন বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, অর্থাৎ কুজা সম্মুথের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ব্রজের গোপীভাব পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, তুমি বুন্দাবনে থাকিতে চাও সেথানে ত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি দরিদ্র। বিশেষতঃ দেখিলে ত তাহারা পল্লীগ্রামের লোক, তাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই।

কুজা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি আমি হতভাগ্য, আর তাঁহারা ভাগ্যবতী। আমি যথেষ্ট ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহারা ধনীকে পাইয়াছে। আমি ধন পাইয়াছি, ধনীকে পাই নাই,—পাইবার চেষ্টাও করি নাই।

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। যথা—প্রথম তত্ত্ব এই যে, রসাশ্রমে কিরপ শ্রীভগবানকে ভঙ্জনা করা যায় ? দ্বিতীয়, ভঙ্জনা মানে কি ? তৃতীয়, মথুরার ও ব্রজের ভঙ্জনের বিভিন্নতা কি ? ইত্যাদি।

### নবম অধ্যায়

#### মান

এইরপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বছবল্পভ, তাঁহার অন্থগত নাগরী অগণন। আর তাঁহাদের সকলের সর্বস্ব তিনি, কাজেই মান হইবার কথা। মনে ভাব্ন, শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করায় গোপীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায় না। কারণ, মানের ভিত্তিভূমি প্রেম। যেখানে প্রেম সেখানে মান। না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িকা ক্ষেত্রর উপর জোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাঁহাকে কটু বলেন, তাঁহার এইরপ ব্যবহারে প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিতাস্ত অন্থগত, কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ।

গস্তীরায় প্রভূ বিদিয়া আছেন, বদন অতি প্রফুল। স্বরূপ রামরায় মনে মনে ভাবিতেছেন যে, না জানি প্রভূ কি ভাবে বিভাবিত। এমন সময় প্রভূ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন, "সথি! বড় শুভ সংবাদ, অন্থ শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, শীঘ্র তাহার আয়োজন কর।" এখন, 'প্রিয়তম', রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন কি? তাহার আয়োজন শ্যা প্রভৃতি। প্রভূ বলিতেছেন, "শীঘ্র কুস্থমচয়ন কর, চন্দন চূয়া সংগ্রহ কর, মালতীর মালা গাঁথ। দেখ স্থি! শ্রীকৃষ্ণ বড় পাখীর গীত ভাল বাসেন, বৃন্দাবনে শুক্সারিকে সংবাদ দাও। তাহারা এই কুঞ্জ ঘিরিয়া বস্ত্ক। বন্ধু আইলে তাহারাই

অত্রে তাঁহাকে দম্বর্জনা করিবে। আর ময়ুরময়ুরীর নৃত্য নিতান্ত প্রয়োজন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "আমি আর তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরা ত জানো। রুষ্ণ, আদিতেছেন, তাঁহার উপযুক্ত বাদক-সজ্জা কর।" ইহাকে বলে 'বাদক-সজ্জা'। ইহার একটি গীত প্রবণ করুন।

শ্রীমতী বলিতেছেন-

স্থথের রাতি, জালহে বাতি,

মন্দির কর আলা।

"কুস্থম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া,

গাঁথহে মালতী মালা॥

অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,

সপুষ্প লবন্ধ ডাল।

শুভ আলিপনা, কুস্তম বিছানা,

গাঁথহে কদম মাল॥

যমুনারি বারি, পুরি হেম ঝারি,

রাথহে শীতল করি।

পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি.

নিকুঞ্জে বস্থক ঘেরি॥

হে কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীভাবে অভিভূত পাঠক! এইরূপ হৃদয় মাঝারে বাসক-সজ্জা করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত বিদয়া থাকিও। তিনি আইলেও পারেন, না আইলেও পারেন। কিন্তু আহ্বন আর না আহ্বন উভয়েতেই তুমি আনন্দ পাইবে, এবং কিছু প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

স্বরূপ, প্রভূর ভাবের সহাত্মভৃতি করিয়া বলিতেছেন, "বেশ! আমরা

বীণার স্থর বান্ধি। কিন্তু শ্রীমতি! সর্বাগ্রে তোমার বেশভ্যা করা উচিত। তোমাকে এমন ভ্রনমোহিনীরূপে সাজাইব যে বন্ধু একবারে মোহিত হইবেন।" প্রভূ (রাধাভাবে), "না না, আমাকে সাজাইতে হইবেনা। আমার ত সর্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে, আর ভূষণের স্থান কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই।" যথা পদ—

শ্যাম পরশমণি দে অঙ্গ পরশে সথি তা কি জান না। আমার এ অঙ্গ সোণা॥

প্রভু বলিতেছেন, "যাহার পরশমণির পরশ হয়েছে, তাহার আবার ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস্ আমি ছিলাম লোহা, আর তিনি পরশ করিয়া আমাকে সোণা করিয়াছেন।" স্বরূপ বলিলেন, "তব্ নয়নে, হস্তে, কর্ণে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব।" প্রভু বলিতেছেন, "আমার গলার ভূষণ ত আছে, সে শ্রাম-নামের হার।" বথা পদ—

আমি পরেছি শ্রাম-নামের হার।
হন্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন।
বদনের ভূষণ আমার শ্রাম-গুণ-গান॥
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম-শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দর্শন॥
যদি তোরা সাজাবি মোরে।
কৃষ্ণনাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে॥\*

প্রভুর মৃথে একটু তৃঃথের ছায়া দেখিয়া স্বরূপ বৃঝিলেন যে, ক্লেজ্ব

এই পদটী প্রভুর নিজের বলিয়া খ্যাত।

আসিবার বিলম্ব তাঁহার আর সহিতেছে না। তাই প্রভুর সে ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত স্বরূপ এই গীতটী গাহিলেন।—

> আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে বসিয়া। পালটা চলব হাম ঈষত হাসিয়া।

স্বরূপ প্রভুকে বলিতেছেন, "কেমন সথি, তাহাই করিতে পারিবে তো?" প্রভু প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন, বলিতেছেন, "ভাই! ও সব তোমাদের কান্ধ, আমার চপলতা ভাল আইসে না। আমি—

গাঢ় আলিঙ্গনে,

ঘন ঘন চুম্বনে,

ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ।

"কৃষ্ণ এখনি আসিবেন, ব্যন্ত হইও না"—এই যে স্থীর আশাস্বাক্য, ইহাকে বলে 'বিপ্রলন্ধা'। কিন্তু প্রভুর মূথে আবার ছঃথের ছায়া দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না; প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন; শেষে, মৃত্ স্বরে "উহু উহু" আরম্ভ করিলেন। এই "উহু উহু" ক্রমেই ফুটিতে লাগিল। শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্রেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্বরূপ ধরিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "স্থি! কই, কই তিনি ?" স্বরূপ বলিতেছেন, "থৈগ্য ধর, এই এলেন বলে।"

প্রভূ বলিলেন, "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই", ইহা বলিয়া স্বরূপের জাত্মতে মন্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আবার তথনি উঠিলেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,—"সথি! কই? কই? তিনি কই? তিনি কি আসিবেন না? সথি! আমার সেই চুক্রবদন কোথা, সথি! কোথা আমার চিন্তচোর, কোথা আমার রাসবিহারী, কোথা আমার নৃত্যকারী? ইহাই বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ নানা রূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রভূ

একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, একবার উকি মারিতেছেন, একবার বাহিরে ঘাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক কর্ত্তক দষ্ট ব্যক্তির গ্রায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভাবে অভিভূত পাঠক মহাশয়। ক্লফের আসিতে বিলম্ হইলে এরপ অধৈষ্য হইও, তাহা इहेल जिनि आत विनम्न कतित्वन ना। हेशां वत्न 'उँ किंछा'। প্রভর তথন কি দশা হয়েছে; না,—

পড়ে পাতের উপরে পাত.

ঐ এল প্রাণনাথ---

বলিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কোন একটি শব্দ হইলেই অমনি "ঐ বুঝি এলেন," বলিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ আদিবার আশা ভরসা গেল, তথন, যথা চণ্ডীদাদের পদ—

তুকান পাতিয়া,

ছিল এতক্ষণ,

বঁধু পথ পানে চাই।

পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,

চমকি উঠিল রাই ॥

পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির.

স্থীরে কহিছে ধনি।

বাহির হইয়া, দেখলো সজনি,

বঁধুর শব্দ শুনি।

পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,

মরমে রহিল ব্যথা।

कि वृद्धि कतिव, शाशात्व धतिया.

ভাঙ্গিব আপন মাথা।

ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,

শেষ বিছাইত্ব ফুলে।

সব হইল বাসি.

আর কেন সই.

ভাসাগে যমুনা জলে ॥

তুমি শ্রীক্রফকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিয়া, পরে যথন তিনি আইলেন না দেখিয়া রাগ করিয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিবে, তথন রদিকশেখর শ্রীমতীকে যাহা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে স্ততি-বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদূর না করুন সেইরূপ কিছু করিবেন।

হে পাঠক! বুসের ভজন শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানকে "রক্ষমাং পাহিমাং" বলিয়া ভজন করিয়া থাকে। এখন দেখুন, সেই জীব আপন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন! প্রভু তথন সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন—"ঐ দেখ আসিতেছেন" অমনি বদন প্রফুল্ল হইল: মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহা ভাসিয়া গেল। তথন প্রভূ চুপে চুপে স্বরূপকে বলিতেছেন, "ঐ দেথ বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন; আসিতে সাহস হইতেছে না।" তথন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"এসো বন্ধু, তুমি সচ্ছন্দে এসো, আমি রাগ করিব না। যে হুঃথে রজনী কাটাইয়াছি তাহা আমার প্রাণ জানে। বল দেখি রজনী কোণা বঞ্চিলে?" আবার বলিতেছেন, "একি! তোমার বদনে তাম্বুলের দাগ কেন? ওমা এ আবার কি ভয়ানক! তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি, তুমি আমাকে বঞ্চিয়া আর কোথার ছিলে। আর দেই পাপীয়দী আপনার স্থথের নিমিত্ত তোমার বদনে দস্তাঘাত করিয়াছে। ছি!" ইহা বলিয়া প্রভূ মুখ ছিরাইয়া বসিলেন, অর্থাৎ রাধা 'মান' করিলেন।

এথানে চণ্ডীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে স্থিগণ শ্রীভগবানকে কিরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন তাহা বর্ণিত আছে। এই রুসকে 'থণ্ডিতা' বলে।

ছাড়হে চাতুরী ও নাগর রতিচোর।
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর॥
কোন ধনি উঠাইল নব অন্তরাগ।
চুম্বন দেওল ( চাঁদ বদনে ) তাম্বল দাগ॥

তাহার পরে বিদ্ধেপের ছটা দেখুন। তাই চণ্ডীদাস প্রভুর এত প্রিয়, তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্ডীদাসের ক্যায় কবি আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

শুন শুন বঁধু তোমায় বলিহারী যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদম্থ চাই॥
আই আই পড়েছে মুথে, কাজনের শোভা।
ভালে সিন্দুর বিন্দু মূনি মনলোভা॥
হাদে হে নিলাজ বঁধু, লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী, কোন লাজে এস॥
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি॥
কেমন পাধাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে, এ হেন পীরিতি॥
বড় তুঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

দেখুন, পরাংপর-পরমেশ্বর, অনস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয়-অধীশবের, লাঞ্ছনা দেখুন। ভাল, তিনি কি এইরূপ বিদ্রূপে রাগ করেন ? আপুনি

বলেন কি ? চণ্ডীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্তি করিয়াছেন ! যথা—

> বড় তুঃখ পাইয়াছ রজনী জাগিয়া। চণ্ডীদাদের হিয়ায় শোও হে আদিয়া॥

চণ্ডীদাস বড় চতুর, এই উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণকৈ হাদয়ে প্রিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "সথি, উহাকে যেত বল, আমি উহাকে চাহি না।" প্রভু রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে ক্রন্থের কথা বন্ধ করিয়া সথীকে বলিতেছেন, "আমি উহাকে চাহি না। আমি তাহা হেইলে মরির, বলিতেছ ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল, এরূপ নাগর আমি চাই না।" প্রভু তথন দেখিতেছেন, যেন ক্রন্থ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ ম্ঞ্নময়ীমানমনিদানং, পড়িয়া তাহাকে তৃষিতেছেন। তথন ক্রম্বকে বলিতেছেন, "তৃমি এই জয়দেবের শ্লোক যেথানে রজনী বঞ্চিয়াচ সেথানে যাইয়া পড়, এখানে কেন ?

পরে কৃষ্ণ কোন ক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তথন "কলহান্তরিতা" রসের স্পষ্টি হইল। কৃষ্ণ গেলে তথন শ্রীমতী অমুতাপানলে দগ্ধ হইয়া "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, যথা—

> "স্থি, যাবার বেলা কেন্দে গেল। আর ত ফিরে নাহি এলো॥"

পূর্বে মাথুর-লীলার কথা বলিয়াছি। এখন মান-লীলার কথা বলিলাম। ইহা ব্যতীত অন্যান্ত লীলার আভাস দিতেছি, যথা—আপনি কাণ্ডারী হইয়া ব্রজ্ঞগোপীকে পার করিতেছেন। গোপীগণ কূলে দাডাইয়া কাণ্ডারীকে বলিতেছেন—

আমাদিগে পার করে দে।
ও স্থন্দর নেয়ে হে। ধ্রু।
আমাদের বেলা গেল সন্ধ্যা হলো,
আমাদের বিকি কিনি সারা হলো,
মোদের পারের কড়ি দিবার নাই।
পার কর বাড়ী যাই॥ ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীনিতাই যথন গৌড়ে প্রচার করেন, তথন বলিয়া বেড়াইতেন, "আমাদের, গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান থেয়া বয়।"

অর্থাৎ হে জীব! আমাদের প্রভুর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি লাগে না।

আর একটি লীলা—'দানথগু'। গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন, "তোমরা বৃন্দাবনে যাইবে, তোমাদের দান কই ? দান না দিলে বৃন্দাবনে যাওয়া যায় না।"

গোপীগণ। আমাদের দান দিবার মত কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এইরপে কীর্ত্তন করিয়া, ভক্তগণ নানা রসে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। কথন কাণ্ডারী ভাবে, কথন মহাদানী ভাবে, কথন নানাবিধ নাগরভাবে তাঁহাকে ভজন করেন। ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ করিগণ এই সমৃদয় চিত্তহরণ-কীর্ত্তন স্বষ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম দাস শ্রীগোরাঙ্গকে বলিয়াছেন—

সাধন-কণ্টকী পথে ফুল ছড়াইলে।

অর্থাৎ মহাপ্রভ ভজন সাধন অতি স্থথকর করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এসব কি সত্য হইয়াছিল, না কল্পনার স্পষ্টি ? যে ভাগ্যবানেরা শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা বলেন,—সব সত্য হইয়াছিল। যাহারা না মানেন, তাঁহারা বলেন,—এ সমুদয় কল্পনার স্ঠে। কিন্তু পূর্বের কথা স্মরণ করুন। এই সমুদয় লীলা শ্রীকৃষ্ণ-ভদ্ধনের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত। অতএক ইহা সত্য কি কল্পিত তাহাতে আসে যায় না। বিবেচনা কর মান-লীলা। হা আলোচনা করিয়া. একফকে নানা ভাবে সাজাইয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায়। আর ওরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করার ফল্-কৃষ্ণপ্রেম, যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলারই উদ্দেশ্য শ্রীক্লফের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, আর ভগবান লীলাময় না হইলে তাঁহার সহিত এরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায় না।

किन्छ यिन প্রকৃতই এই সমূদয় नीना ভক্তগণের স্পষ্ট হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভু সমুদয় কৃষ্ণলীলায় সাক্ষী দিয়া উহা সতা করিয়াছেন।

# দশম অধাায়

### প্রভুর অবস্থা

গম্ভীরা ভিতবে গোরা রায়, থেনে ভিতে মুথ শির ঘদে কই নহি রহু পছু পাশে।

জাগিয়া রজনী পোহায়। থেনে থেনে করয়ে বিলাপ থেনে থেনে রোয়ত থেনে থেনে কাঁপ। থেনে কান্দে তুলি ছুই হাত, কোথায় আমার প্রাণনাথ। নবহুরি কহে মোর গোরা. রাইপ্রেমে হলো মাভোয়ারা॥

শীভগবানের প্রেম জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য ধন। শাস্ত্রে দেখি বে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগোরাঙ্গ আপনি আচরিয়া জীবকে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। সার্ব্বভ্রেম প্রথমে যথনপ্রেমে অচেতন অবস্থায় প্রভ্রেক দেখিলেন, তৃথন মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—"শাস্ত্রে যে ভগবংপ্রেমের কথা শুনিয়াছি তাহা তবে সত্য।" প্রভূ এ পর্যান্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর তুর্বল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর তাহা রহিল না। যথন প্রভূ দক্ষিণ হইতে নীলাচলে আইলেন, তথনও তাঁহার পদতল পদ্মৃত্র্লের মত, আর তাঁহার অঙ্গ দিয়া চিরদিন যেমন হইত, সেইরূপ পদ্মগদ্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্দ্রপুরী আসিয়া প্রভূব ভোজন কমাইয়া দিলেন। প্রভূ অগ্রে একপ্রকার উপবাস করিতেছিলেন, ভক্তগণের অন্থরোধে তাহা ছাড়িয়া অন্ধভোজন আরম্ভ করিলেন। প্রভূ অন্ধভোজন করিয়া প্রাণ রাখিলেন বটে, কিন্ধু অতিশয় তুর্বল হইলেন। বাস্থদেবের এই সম্বন্ধে একটী পদ্ম আছে, যথা—

নিংহ্বার ছাড়ি গোরা সমুক্ত-পথে ধায়। কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে স্থধায়॥ অতি ত্রবল দেহ ধরা নাহি যায়। আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়॥ দীঘল শরীর গোরা পড়ে ম্রছায়। উত্তান নয়ন মুখে কেন বহি ষায়॥ চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায়। বাস্থদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

এই একটি পদ বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ভগবংপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে। মন্দিরের সিংহধার ছাদ্ধিয়া প্রভূ সম্ভ্র-পথে চলিলেন। যাইতে সৃন্মুথে একজনকে দেখিলেন। দেথিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার ?" সে প্রথমে অবাক, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভূর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটি অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই মাত্র মরিষ্ণ্রছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আমার অমুক কোথা বলিতে পার ?" তাহার মুথে যেরূপ অবর্ণনীয় তৃঃথের চিহ্ন দেখা যায়, প্রভূর মুখও সেইরূপ তৃঃথের ছায়ারুত। সেই পুত্রশোকাকুলিত মাতার প্রশ্নে লোকে যেরূপ কান্দিবে, এ স্থলেও সেই লোকটি প্রভূর প্রশ্নে সেইরূপ কান্দিল। একটু পরে প্রভূ সন্মুথে আর একজনকে দেখিয়া তাহাকেও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেও প্ররূপ কান্দিল। প্রভূ এইরূপে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ও কান্দাইতে কান্দাইতে চলিয়াছেন। প্রভূর বদনে ঘাের বিয়াগের রেখা পড়িয়াছে, গলা শুদ্ধ হইয়াছে, কথা বলিতে পারিতেছেন না।

এদিকে শরীর অতিশয় তুর্বল, এমন তুর্বল যে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়। অতি দীর্ঘকায়, তাহাতে অতি তুর্বল, হাঁটিতে পা কাঁপিতেছে। হৃদয়ে বিষের ক্লায় জালা, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মৃষ্টায় অভিভূত হইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। তথন তাঁহার দেবচক্ষ্ হইয়াছে, নয়নতারা উর্দ্ধে উঠিয়াছে, নিখাস প্রখাস একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মৃথ দিয়া ফেনা বাহিয়া পড়িতেছে, আর কঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। বাহ্দদেব বলিতেছেন, সে দৃখ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। হইবার কথাই বটে। পূর্বেব বলিয়াছি যে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে দেশ্লাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উপরে ঐ চিত্রটি দিলাম।

বিবেচনা করুন যাঁহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতান্ত নিষ্ঠুর না হয়েন, তবে তিনি এরপ ভক্তের অন্থগত হইবেন। এইরপ আর একটি লীলার আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি, এখানে উহা বিবরিয়া বলিতেছি। রঘুনাথদাসগোস্বামী তাঁহার স্তবাবলীতে উক্ত লীলাটী এইরপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন প্রভু মন্দির দর্শনে গিয়াছেন। ঘারী আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রভু তাহাকে বলিতেছেন, "হে সথে! আমার প্রাণকান্ত রুফ কোথা, তাঁহাকে আমায় শীদ্র দেখাও।" প্রভু উন্মাদের ক্রায় এই কথা বলিলে, মূর্য দ্বারীর হৃদয়ে সরস্বতী প্রবেশ করিয়া, তাহার দ্বারা এইরূপ বলাইলেন, যথা—"প্রভু আপনি আস্থন, আপনার প্রিয়তমকে শীদ্র দর্শন করাইতেছি।" দ্বারী ইহা বলিলে, প্রভু অমনি তাহার হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "তবে আমাকে লইয়া চল, তাঁহাকে দেখাও।" দ্বারী তাঁহাকে জগলাথের সন্মুথে লইয়া চলিল, যাইয়া বলিল, "ঐ দেখুন আপনার প্রাণকান্ত।"

পুত্র যাহার প্রাণ, এরপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্মাদ হইতে পারেন, এমন কি তাঁহার এমন ভ্রমণ হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "আমার পুত্র কোথা, তাহাকে কি দেখেছ ?" এমন শোকাকুলা জননীও শোকের কিছুকাল পরে সান্থনা লাভ করিবেন, করিয়া সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। প্রভুর এই যে "আমার কৃষ্ণ কোথা"—এই অন্বেয়ণে প্রভুর চিরজীবন গিয়াছে, আর যতই অন্বেয়ণ করিয়াছেন, ততই এই তল্পাসম্পৃহা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাকে বলে 'কৃষ্ণপ্রেম'। প্রভু যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম দেখাইয়াছেন, এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। স্থী স্বামীর নিমিত্ত নয়, জননী পুত্রের নিমিত্ত নয়, আর কোন কবিও এরপ প্রেম কল্পনা করিতে সমর্থ হন নাই।

উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘষার কথা আছে।
এই শির-ঘষা লীলা ভক্তগণ ভাল বাদেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে
প্রভু এ লীলা না করিলেই পারিতেন। যাহা হউক এ লীলার কিরপে
স্পষ্ট হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন যে, প্রভুর নাসিকা
ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন ব্যথিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—"ইহা কি? ইহা কিরপে হইল?" ইহাতে প্রভু একটু লজ্জিত
হইলেন, আর স্বরূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন; শেষে বলিলেন,
"উর্বেগে গৃহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু যাইতে পারি না, দার
তল্পাস করিয়া বেড়াই, কিন্তু অন্ধকারে ধার পাই না; তাই নাসিকাতে
আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।"

কথা এই—প্রভু কৃষ্ণবিরহে জ্বরজ্ব। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা যাইয়া বিরহ-যন্ত্রণা হইতে শাস্তি পাইবেন, এই তথনকার চেষ্টা ও মনের ভাব। চরিতামূত বলেন—

এই মত অঙুত ভাব শরীরে প্রকাশ !
মনেতে শৃহাতা বাক্য হা হা হুতাশ ॥
কাঁহা করে। কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ ম্রলীবদন ॥
কাহারে কহিব কথা কেনা জানে তুঃথ ।
ব্রজেন্দ্রনদন বিনা ফাটে মোর বুক ॥

এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা। দিবানিশি হা হুতাশ, দিবানিশি অস্থির, শাস্তিহীন। রাত্রিতে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ নির্দ্ধ নিজ স্থানে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে রাথিয়া চলিয়া গেলে, হুঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভব্ন হুইল, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবিরহানল জলিয়া উঠিল,

অমনি প্রাভূ উঠিয়া বসিলেন। ইচ্ছা হইতেছে বাহিরে গমন করেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দার পাইতেছেন না। ইহার ফলে নাসিকায় আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর এই যে ক্বঞ্চিরহ, ইহা সত্য না কাল্পনিক? যদি তাঁহার ক্বঞ্চিরহ প্রকৃত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরপ কোন রঙ্গভূমিতে প্রভু-সাজিয়া ক্বঞ্চিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত না। কিন্তু যদি সত্য ক্বঞ্চিরহ হয়, তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই আশ্রেয়। কথা এই, প্রভুর নাসিকায় যে আঘাত লাগিয়াছিল ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে প্রভুর ক্বঞ্চিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত একটি পরিমাপক যন্ত্রেরও কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর ক্বঞ্চিরহ কতথানি, এই ক্বত দ্বারা তাহার কতক পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যথন স্বরূপ নাসিকা ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তথন উপায় স্থির করিলেন। সেই অবধি প্রভূকে আর একাকী শয়ন করিতে দেওয়া হইত না। প্রভূর পদতলে শঙ্কর সেই গন্তীরায় শয়ন করিতেন। প্রভূ একথানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রভূর পদ তথানি আপনার হাদয়ে রাথিয়া নিদ্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটি পদ শ্রবণ করুন। \*
সে যে মার গৌরকিশোর। মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর॥
সোনার বরণ তন্ম হইল মলিন। দেথিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
বচন না নিকসয়ে সে চাঁদবদনে। অবিরল ধারা বহে অরুণ-নয়নে॥
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া। পায়াণ শঙ্কর দাস না য়য় মরিয়া॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর কিরপে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা এই ভক্তগণ বাহারা দিবানিশি
 সঙ্গে পাকিতেন, তাঁহাদের দারা জানা বায়।

# একাদশ অধ্যায়

### গম্ভীরা লীলার পূর্ববাভাস

বজনী জাগিয়া গোরা থাকে।
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে॥
প্রভাতে উঠিয়া গোরারায়।
চঞ্চল-লোচনে সদা চায়॥
নমিত-বদনে মহী লিখে।
আাঁখি-জলে কিছুই না দেখে॥
লোচন বলে এই রস গৃঢ়।
বুঝায়ে বসিক না বুঝায়ে মূঢ়॥

রথ উপলক্ষে যথন নদীয়ার ভক্তগণ নীলাচলে আসেন, তথন প্রভূ সম্পূর্ণ চেতন থাকেন। কিন্তু তাঁহারা দেশে প্রভ্যাগমন করিলে প্রভূ আবার বিহ্বল হইয়া পড়েন। তাঁহার এই অবস্থা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। দিনের বেলা যে চেতনটুকু থাকে, সন্ধ্যা হইলে সে টুকু যায়। সন্ধার বিহ্বলতা, রজনী বৃদ্ধির সহিত ক্রমে বাড়িতে থাকে। স্বরূপ ও রামরায় প্রত্যহ ভাবেন যে, অভ্য রাত্রি কি করিয়া কাটাইবেন। গম্ভীরায় প্রভূ না জানি কি হৃদয়বিদারক লীলা করেন। উভয়ের, বিশেষতঃ স্বরূপের চেষ্টা এই যে, প্রভূকে সচেতন রাথিবেন, সেই জভ্য নানা কথা বলিয়া প্রভূকে ভূলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রভূ উপরোধে দুই এক কথার উদ্বর দিতেছেন বটে, কিন্তু প্রাণ মন শ্রীক্রম্ণে। সন্ধ্যা যত ঘনাইয়া আদিতেছে, প্রভূর বিহ্বলতা ততই বাড়িতেছে। আর স্বরূপ কি রাম রায় নানা উপায়ে প্রভূকে অচেতন হইতে দিতেছেন না। যাহারা অহিফেন সেবনে প্রাণে মরে, তাহাদিগকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় তাহাদিগকে অচেতন হইতে না দেওয়া। তাই রোগীকে শুইতে কি বসিতে দেওয়া হয় না—হাঁটাইয়া লইয়া বেড়ান হয়। এইরূপ নানা উপায়ে তাহাকে চেতন রথিবার চেষ্টা করা হয়।

শ্বরূপ ও রামরায় প্রভু সম্বন্ধে তাহাই করিতেছেন। প্রভূর যে কথায় কচি আছে তাহাই শ্বরণ করাইয়া দিয়া, প্রভু যাহাতে শ্রীকৃষ্ণকে ভূলেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রভূর হৃদয়ে যতই প্রবেশ করিতেছেন, প্রভূর বাহ্য-জগতের সহিত সম্বন্ধ ততই লোপ পাইতেছে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারেন, স্বরূপ তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা করিয়া শ্বরূপ কিছুকাল প্রভূকে সচেতন রাখিলেন, কিন্তু বেশীক্ষণ পারিলেন না। পরিশেষে না পারিয়া ক্ষান্ত দিলেন, আর প্রভু একেবারে বিহ্নল হইয়া পড়িলেন।

আবার যথন প্রভূ একান্তই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, তথন তাঁহাদের চেষ্টা হইল প্রভূব হৃদয়ে তৃঃখ-রস আসিতে না দিয়া, বরং যাহাতে আনন্দ-রস আইসে তাহার নানা উপায় উদ্ভাবন করা।

প্রভূর বিহ্বলতা কিরূপ, বলিতেছি। তিনি স্বরূপকে ভাবিতেছেন সখী ললিতা, আপনাকে ভাবিতেছেন রাধা, সম্মুথে একটি বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া আছেন ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই লীলা অতি গোপনে হয়। স্থতরাং উহার বিবরণ সংগ্রহ করা বড় কঠিন। তবু ইহা বিবরিয়া লিখিতে আমার অসাধ্য বোধ হইতেছে না, কারণ প্রভুর অনেক সন্ধী-মহাজনের পদের সাহায্য পাইতেছি, স্বরূপের কড়চার সাহায্য পাইতেছি, আর রঘুন্থ দাসের বর্ণনা হইতে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থ যে অলঙ্কত করিয়াছেন, তাহাও পাইতেছি। চরিতামৃত এই কড়চার কথা এইরূপ বলিতেছেন—

"স্বরূপ গোসাঞি মত

রঘুনাথ জানে যত

তাহা লিখি নাহি মোর দোষ।"

আমারও সেই কথা। আমি এই ভূবনপাবন ভক্তগণের পদধূলি মন্তকে দিয়া লিখিতেছি, আমারও কোন দোষ নাই। আর এক কথা জানিবেন, ঐকান্তিক চেষ্টা থাকিলে প্রভূর রূপায় তাহার হৃদয়ে নানা গুঢ় কথা ক্ষ্তিইয়।

যথন প্রভু একবার অচেতন হইলেন, তথন তাঁহাকে ধরিয়া গন্তীরার ভিতরে অর্থাৎ কুটিরের অন্তঃপ্রকোষ্টে লইয়া যাওয়া হইল। অতি মলিন আসনে প্রভূকে বসাইলেন, আর সম্মুথে স্বরূপ ও রামরায় বসিলেন। প্রদীপ টিপ টিপ করিয়া জনিতেছে। প্রভূ এই প্রদীপের সাহায্যে স্বরূপের ও রামরায়ের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছেন। যেন্তু চেন চেন করিতেছেন, কিন্তু চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা প্রভুর মুখ দেখিয়া বুরিতেছেন যে, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একেবারে লোপ পাইয়াছে। প্রভুর হালয়ে বিরহ-বেদনা সর্বাদা জাগরুক রহিয়াছে, আর তিনি সর্বাদা তাহাই আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু প্রভু সেই ভাবের কথা বলিতে গেলেই, স্বরূপ ও রামরায় সে ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিরূপে বলিতেছি। প্রভু ধীরে ধীরে আপন মনে কথা বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে যে তুইজন বসিয়া আছেন, তথন তিনি আর তাঁহাদের দেখিতে পাইতেছেন না, যেন আপন মনে বলিতেছেন, "ছি!ছি! এমন পিরীত কি কেহ কথন করে ? আমি ধমুনায় ঝাঁপ দিয়া ইহার প্রায়ন্চিত্ত করিব। হণ্য! হায়! আমি অবলা এত কি জানি!" এই "প্ৰলাপ" বাক্য ্ভনিবামাত্র স্বরূপ বুঝিলেন যে, প্রভুর বিরহ-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে।

তাই প্রভুব হদয়ে সেই বস না আসিতে পাবে ও প্রভুব মন হইতে তৃঃখ-বস বিতাড়িত হয়, এই নিমিত্ত স্বরূপ পূর্ববাগের একটি গীত ধরিলেন। স্বরূপের আয় গায়ক জগতে কাহারও হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, প্রভু গোলোক হইতে য়ে "অনপিত ভাব" আনিয়াছেন, তাহা তিনি সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। আর সেই হইতেই আমাদের দেশে অপূর্বর কীর্ত্তন স্ফেই হইয়ছে। স্বরূপ পূর্ববাগের গীত ধরিলেন, তাহাতে শ্রীমতী রাধা কিরূপে প্রথমে প্রেমডোরে আবদ্ধ হয়েন তাহা বর্ণিত আছে। মনে থাকে য়েন,—বিরহে তৃঃখ, মিলনে স্থখ; কিন্তু পূর্ববাগে মিলন-স্থখ হইতেও অধিক আনন্দ। স্বরূপ পূর্ববাগের গীত আরম্ভ করিলেন। যথা পদ—

"আমি কি হেরিলাম নীপম্লে। আমার মন প্রাণ কাড়ি নিলে গো॥ হিয়ায় আমার রূপ জাগে। সংসারে না মন লাগে গো॥"

এই গীত শুনিবামাত্র প্রভু অমনি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।
শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনের ভাব ফিরিতে লাগিল। ক্রমে পূর্বরাগে
বিভাবিত হইয়া তাঁহার বদন প্রফুল হইল। তখন স্বরূপ গান রাথিয়া
প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার যে প্রীতি ইহা কিরপে হইল বল
দেখি ?" তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রভুকে উত্তপ্ত বিরহ-বাল্কা হইতে
শীতল পূর্বরাগ-রূপ সরোবরে লইয়া যাইবেন।

অমনি প্রভূ বলিতেছেন, "আহা, কি স্থথের দিন! আর কি সে দিন আসিবে! আমি জল আনিতে যমুনায় যাইতেছি, তা কি জানি ষে আমার সন্মুথে এই ঘোর বিপদ? দেখি কি যে, একজন পরম স্থন্দব্র পুরুষ কদম্বতলায় দাঁড়াইয়া!" বলিতে বলিতে প্রভূর হৃদয়ে কৃষ্ণের রূপ শুর্জি হইল, তাঁহার বদন আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিল। স্থ্যোগ ব্রিয়া স্বরূপ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"তাঁহার কি প্রকার রূপ ভাল করিয়া বল।" তথন প্রভুর সহস্র জিহ্বা হইল। রুফের আপাদমন্তক বর্ণন করিতে লাগিলেন। আর ঝলকে ঝলকে আনন্দ উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন, আর সেই আনন্দে তাঁহার। তিন জন ভাসিয়া চলিলেন। স্বরূপ ও রামরায় তথন ভাবিলেন যে, প্রভুকে এ রজনীর বিরহ-যন্ত্রণা হইতে বাঁচাইয়াছেন। প্রভুরূপ বর্ণনা করিতেছেন, তাঁহার নয়নে আনন্দ্রধারা পড়িতেছে, আর মুথে এর্রূপ কমনীয় ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, উহা দেখিলে ভুবন মোহিত হয়। এইরূপে নিশি ধর্থন দ্বিপ্রহর হইল, তথন নানা উপায়ে প্রভুকে শয়ন করাইয়া রামরায় বাড়ী গমন করিলেন, আর স্বরূপ প্রভুর নিকটে তাঁহার আপন ঘরে শয়ন করিলেন।

# দ্বাদশ অধ্যায়

### নায়ক বর্ণনা

পূর্ববাগ-বদাখাদন করা দকলের পক্ষেই সম্ভব। এমন কি, জীবনে কোন না কোন এক দময়ে জীবমাত্রই এই রদ আস্বাদন করিতে দমর্থ হয়েন। মিলন-স্থ-বদাস্বাদন করাও অনেকের পক্ষে দম্ভব, কিন্তু কৃষ্ণ-ব্রিরহ-রদাস্বাদন করা ( যাহা জীবের দর্ববিপ্রধান ভজন ) মানুষের পক্ষে এক প্রকার অদন্তব বলিয়াই বোধ হয়। অস্ততঃ একমাত্র প্রভূই এই রসাস্বাদন করিয়াছেন দেখা যায়, আর কেহ যে ইহা করিতে পারিয়াছেন তাহা জানা যায় না। এই কৃষ্ণ-বিরহ সর্ব্বাপেক্ষা তুরারাধ্য ও কুটিল গতি বলিয়া প্রভূ প্রায় দ্বাদশ বৎসর ইহাতে নিমগ্ন ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহার গন্ধীরা লীলা বলিতে, কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা নানাপ্রকারে প্রকাশ করা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে নায়ক বহু প্রকার আছে, কিন্তু সে সম্লায়ের সহিত আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। আমাদের কার্য্য ব্রজের নায়ক লইয়া, অর্থাৎ যিনি প্রেম বিকিকিনি করেন; আবার ইহাও বলিয়াছি য়ে, এই ব্রজের নায়ক এক প্রকার নহেন। এই ব্রজের নায়ককে নানা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার একরপ নায়কের ভজন অন্ত নায়কের ভজন হইতে পৃথক। স্কতরাং এক ব্রজের নায়কেরই ভজন বহু প্রকারের আছে। এই সম্লায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রজের নায়কের ভিন্ন ভিন্ন ভজন-প্রণালী প্রভুর আস্বাদ করিছে, কি স্বরূপ ও রায়কে দেখাইতে, যে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, সে জন্ম বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই।

এই ব্রজের ভিন্ন প্রকৃতির নায়কগণের প্রত্যেকের কিরপ ভদ্ধন তাহা আমাদের বর্ণনা করিবার স্থান নাই, শক্তি নাই, এক প্রকার প্রয়োজনও নাই। আমরা এইরূপ তুই চারিটি নায়কের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বর্ণনা করিব, যাঁহাদের প্রকৃতি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব। যাঁহারা আরো বেশী জানিতে চাহেন, তাঁহারা উজ্জ্বনীলমণি গ্রন্থ পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ক্রেকটী নায়কের কথা বলিতেছি, যথা—অমুকৃল, দক্ষিণ, ললিত, ধীরোদ্ধত, ধীরশাস্ত, শঠ, ধৃষ্ট ইত্যাদি।

অমুকূল নায়ক।

ইনি প্রেয়দীর নিতান্ত বাধ্য। ইহার মন অন্ত কোন রূপবতী ক্রি গুণবতী বিচলিত করিতে পারে না।

#### দক্ষিণ নায়ক।

দকল নায়িকার প্রতি ইহার সমান ভাব। মনে ভাব্ন রাসের রক্ষনীতে শ্রীক্ষণ দকল গোপীর সহিত সমানভাবে বিহার করিতেছেন। তথন তিনি 'দক্ষিণ শ্রেণীর নায়ক'। তাহা দেখিয়া শ্রীমতীর মান হইল। পরে দকল গোপী ত্যাগ করিয়া যথন শ্রীমতীকে লইয়া অন্তর্ধান করিলেন, তথন তিনি অন্তর্কুল নায়কের কার্য্য করিলেন।

### শঠ নায়ক।

শ্রীক্লফের সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়দী রাধা। কারণ রাধার প্রেমে মলিনতা নাই, আর তাঁহার প্রেমে শ্রীভগবান স্বয়ং পাগল। মনে ভাবুন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কুঞ্জে চলিয়াছেন। পথে চন্দ্রাবলী ধরিলেন; ধরিয়া "কোথায় यां , जामात कूर अप वन विद्या श्रीकृष्ण के निद्या नहें या हिना निद्या नहें या हिना निद्या निद् তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণ কত প্রকার চাতুরী করিলেন, কিন্তু পারিলেন না,—চক্রাবলী তাঁহাকে ধরিয়া নিজ কুঞ লইয়া চলিলেন। তথন শ্রীকৃষ্ণ করেন কি, বলিতেছেন, "তুমি আমাকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন ? তোমার ক্যায় প্রেয়সী আমার কে আছে বল ? আর যত দেখ তাহাদের সকলের সহিত যে প্রণয় সে বাহা। তোমার প্রতি আমার যে প্রেম তাহার তুলনা নাই।" প্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর মনস্তাষ্টর নিমিত্ত এই সমুদায় কথা বলিতেছেন, আর অনেক চেষ্টা করিয়া মথে আনন্দ দেখাইতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, নাগর একেবারে মন্মাহত হইয়াছেন। ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীমতীর বিশুদ্ধ প্রেম-স্থা ভোগ করিবেন, আর সেই আনন্দে যাইতেছিলেন; কিন্তু তাহাতে ব্যাঘাত ঘটল। তবু চন্দ্রাবলীর হৃদয়ে পাছে ব্যাথা লাগে বলিয়া চাটুবাক্যে তাহার মনস্তুষ্টি করিতেছেন। এইরূপ যিনি নাগর তিনি "শঠ"। তাহার পরে—

### ধুষ্ট নাগর।

ইনি অন্থ বমণীর কুঞ্জে নিশি যাপন করিয়া, পরে প্রেয়সীর নিকট গমন করিয়াছেন। সেথানে যাইয়া, তিনি যে অন্থ রমণীর সহিত নিশি যাপন করিয়াছেন এ কথা একবারে গোপন করিতেছেন। কিন্তু গণ্ডদেশে তাম্বুলের চিহ্ন রহিয়াছে, স্থতরাং ধরা পড়িয়া গেলেন। যদিও হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছেন, তবু ছল করিতে ছাড়িতেছেন না। এই নাগর আপনার দোষ কোনক্রমে স্বীকার করিবেন না,—ইনি "ধৃষ্ট"।

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন নায়কের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র বর্ণনা না করিয়া, তাহাদের ভজন কিরপ তাহা বলিলে একরপ আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বাহাদের নিকট এ সম্দায় কথা একেবারে নৃতন, তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া দিই যে, এক শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, আর জীব মাত্রেই প্রকৃতি। কাজেই কৃষ্ণ বহুবল্লভ অর্থাৎ বহু নায়িকার বল্লভ। গোপী-অন্থগা ভজনে আমরা কেহ প্রধান নহি, আমরা কেবল যোজকতা করি। যদি কৃষ্ণ শঠ বলিয়া বিজ্ঞপিত হয়েন সে আমাদের দ্বারা নয়, সে গোপীগণ দ্বারা। আর কৃষ্ণের প্রেয়সী বাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাকে শঠ বলা অস্বাভাবিক নয়। সম্রাটের যিনি প্রেয়সী, তিনি তাঁহার কান্তকে অবশ্য তিরস্কার করিবার অধিকার রাথেন।

আর এক কথা স্মরণ করাইয়া দিই। শ্রীভগবানের ছই ভাব আছে;
—ভগবত্ব আর মন্ত্রমুত্ব। মন্ত্রেয়র সহিত তাঁহার সঙ্গ করিতে হইলে
তাঁহাকে বিশুদ্ধ মন্ত্রমু হইতে হইবে। তাঁহার যে পরিমাণে ভগবত্ব থাকিবে,
সেই পরিমাণে তিনি মন্ত্রেয়ে আয়ত্তের অতীত হইবেন। যে পরিমাণে
তিনি মন্ত্রমুভাব গ্রহণ করিবেন, সেই পরিমাণে তিনি মাধুর্যময় হইবেন।

মায়াতীত জ্ঞানাতীত হয়ে বসে রবে। কেমনেতে বলরাম তোমা লাগ পাবে॥ শীভগবান জ্ঞানময় ভ্রমপ্রমাদশৃত্য, কিন্তু এরপ ভগবানের সহিত মহয় ইষ্টগোষ্টী করিতে পারে না। এরপ ভগবানের এক বিন্দু রস থাকিবে না, তিনি এক প্রকার শুদ্ধ কাষ্ঠ। যিনি জ্ঞানাতীত মায়াতীত ভগবান্, তাঁহার হাসি অস্বাভাবিক, ক্রন্দন অস্বাভাবিক, রসিকতা অস্বাভাবিক,—তাঁহাকে আদৌ ভজনা করা চলে না। তাঁহাকে নাগররূপে ভজনা করিতে হইলে, তাঁহার ঠিক মহুয়ের তায় নাগর হইতে হইবে। অতএব যেমন মহয় মধ্যে নাগরভেদ, তেমনি কুফ্রের মধ্যে নাগরভেদ।

# ত্রোদশ অধ্যায়

#### শেষ দ্বাদশ বৎসর

শেষ যে বহিল প্রাভূব দাদশ বংসর।
ক্রম্ভের বিরহ-স্মৃতি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা থৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এই মত দশা প্রাভূব হয় রাতি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভূব বিরহ উন্মাদ।
শ্রমময় চেষ্টা সদা প্রালাপময় বাত॥
রোমকৃপে রক্তোদগম দন্ত সব হালে।
ক্রমেণ অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ হালে॥

্গন্তীরায় আজ প্রভুর এইরূপ অবস্থা যে তিনি আপনাকে ভূলিয়া গিয়াছেন, অথচ তিনি যে কে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

চরিতামুত।

তবে দাস্তভাবে অভিভূত হইয়াছেন। দৈন্যতার খনি। মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া একটি শ্লোক পভিলেন, সেটি তাঁহার নিজের। যথা—

> "অন্নি নন্দতমুজ কিন্ধরং পতিতং মাং বিষমে ভবান্বুধৌ। কুপন্না তব পাদপক্ষজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তন্ন ॥"

প্রভূ বলিতেছেন,—"আহা! আমি ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য অমুভূত করিতে পারি না, সেই ভাগ্য কিনা, "আমি শ্রীক্তফের পাদপদ্মের ধ্লার সমান হইয়া তাঁহার পদসেবা করিব।" তথন তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বরূপ ও রামরায়ের পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "রামরায়! স্বরূপ! জগতে কত জনে কত প্রার্থনা করে, কেহ ধন চায়, কেহ কবিছ চায়, কেহ স্থানী-ভার্যা চায়। আমি সরল মনে বলিতেছি, আমার এ সম্দায় বিষয়ে কিছু মাত্র লোভ নাই। তবে আমি চাই কি শুনিবে?" ইহা বলিয়া নিজ কত আর একটি শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"ন ধনং ন জনং ন স্থন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কামষে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী স্বয়ি॥"

অর্থাৎ—"হে জগদীশব ! আমাকে তোমার অহেতুকী ভক্তি দাও।
কিন্তু রামরায় ! ভক্তি তত তুর্লভ নয়, কিন্তু অহেতুকী ভক্তি অতি তুর্লভ ।
জগতে কি উহা আছে ? হে নাথ ! সে ভাগা আমার কবে হবে ?
কবে তোমাতে আমার স্বার্থাশৃত্য ভক্তি হবে ? কবে (এটিও তাঁহার
নিজকত শ্লোক )—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া, বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিগ্রতি॥"

"হে নাথ! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিবামাত্র আমি বিগলিত হইব।"—ইহা বলিতে বলিতে প্রভু কান্দিয়া আকুল হইলেন; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতেছেন,—"কি আন্চর্যা নাথ, তোমাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা বিফল, কারণ তুমি অন্তর্থামী। এই আমি ক্রন্দন করিতেছি সত্য, কিন্তু কেন? রামরায়! আমি যে ক্রন্দন করিতেছি, ইহা কি ক্রফের নিমিত্ত, না আমার কোন স্বার্থসাধনের নিমিত্ত? ক্রফের নিমিত্ত একটুও নয়, শুধু আমার নিজের নিমিত্ত। আমি ক্রন্দন করিতেছি কেন, না আমি ভক্তি হইতে বঞ্চিত। অতএব আমি আমার ত্রংথের নিমিত্ত কান্দিতেছি, ইহাতে ক্রফের নাম-গন্ধও নাই, সবই আমি, এই আমি আমি করিয়া আমার জীবন বিফলে গেল।"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর ক্লফপ্রেম স্ফৃত্তি হইল। তথঁন পূর্বের যে সম্দায় কথা বলিয়াছেন তাহা একেবারে ভূলিয়া এই নিজক্ত শ্লোক পাঠ করিলেন, যথা—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষ্যা প্রার্যায়িতম্। শূক্তায়িতং জগং সর্বাং গোবিন্দ-বিরহেণ মে॥"

তথন অতি কাতর হইয়া শ্রীক্ষেরে নিকট "আমাকে দর্শন দাও, দর্শন দাও," বলিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। পূর্বে বিচার করিয়াছিলেন যে—তিনি যে রোদন করিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে নিমিত্ত নহে, আপনার নিমিত্ত। এখন সেই ভাব আবার মনে উদয় হইল। তথন আর একটি অপরূপ শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হয়ে। ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশী বিলাস্থাননলোকনং বিনা বিভর্মি যংপ্রাণপতঙ্গকান্রথা॥"

প্রভুর এ পর্যান্ত বরাবর অর্দ্ধ বাহাদশা রহিয়াছে, ঠিক সহজ জ্ঞান হুইতেছে না, হুইবার সম্ভবও নাই, তবে সম্পূর্ণ বিহবল ভাবও নয়। শ্লোক পড়িয়া বলিতেছেন—

"স্বরূপ! রামরায়! ভোমরা মনে করিতে পারো যে, আমার রুষ্ণপ্রেম আছে, কারণ তোমরা দেখিতেছ, আমি "রুষ্ণ" "রুষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাতে রুষ্ণপ্রেম আদপে নাই। রুষ্ণপ্রেম যদি থাকিত তবে আমি পতক্ষের ন্যায় পুড়িয়া মরিয়া যাই না কেন ? যেহেতু আমি রুষ্ণের বংশীবদন দেখিতেছি না, রুষ্ণকে দেখিতেছি না, অথচ আমি মরিতেছি না,—ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আমার রুষ্ণপ্রেমের গন্ধমাত্র নাই। শ্রীভাগবত ইহার সাক্ষী দিতেছেন। যথা—

''কৈ অবরহিঅং পেশ্বংণহি হোই মান্তবে লোএ। জোই হোই কস্স বিরহো ন বিরহে হোগুশ্মি নকে। জিঅই॥''

"মহয়ের এরপ প্রেম হয় না, যাহাতে প্রতিদানের ইচ্ছা না থাকে।
একবারে বিশুদ্ধ অকৈতব প্রেম, যাহা একেবারে কিছুমাত্র প্রার্থনা করে
না, তাহা হইতেই পারে না। আর যদি বড় ভাগা বলে কখন এরপ
হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর রুফবিরহ হইতে পারে না। রুফ এমন
অহগত জনকে কখন ত্যাগ করেন না, আর যদিও কোন কারণে ত্যাগ
করেন তবে সে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে মরিয়া যায়। অতএব স্বরূপ! রামরায়!
আমাতে রুফপ্রেম নাই। যদি আমার প্রেম থাকিত, তবে রুফ আমার
নিকটেই থাকিতেন। আর যদিও কোন কারণে আমার প্রেম সত্তেও
রুফ্ আমাকে তাাগ করিতেন, তবে আমি তদ্দণ্ডে পতক্ষের গ্রায় পুড়িয়া
মরিতাম। কিন্তু কই আমি ত মরিতেছি না ?

"তবে আমার চক্ষে জল দেখিতেছ বটে, উহা দেখিয়া তোমরা ভূলিও না। এ চক্ষের জল কৃষ্ণবিরহের নিমিত্ত নয়, কারণ তাহা হইলে মরিয়া যাইতাম। এ চক্ষের জল লোককে কেবল আপনার সৌভাগ্য দেখাইবার জন্ম, যে আমি খুব ভাগ্যবান, আমাতে কৃষ্ণপ্রেম আছে। ইহা বলিয়া অতি দীর্ঘনি:শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে প্রভু বলিলেন—
"এই আমি ক্লফের সহিত সর্বাদা কপটতা করিতেছি। অথচ কৃষ্ণ ধদি
আমাকে কুপা না করেন, তবে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করি।"

প্রভুব কথাগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের প্রীতি কি এবং তাঁহার ভদ্ধন জীবের পক্ষে কতদূর কঠিন ব্যাপার। অনেক কষ্টে চক্ষে হ কোটা জল আহরণ করিল। আর অমনি মনে দক্তের স্পষ্ট হইল যে আমি বড় ভক্ত হইয়াছি। তাহার ফল এই হইল যে, পূর্বের যে ভক্তিটুকু ছিল, তাহাও হারাইতে হইল। এ দিনকার লীলার্ম প্রভু ভক্তিও প্রেমতত্ত্বের থেরপ স্ক্ষা অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিলেন, তাহাতে মনে নির্ভর্বার উদয় হয়।

জীবের উপায় কি ? তুমি মনে ব্ঝিতেছ যে, তোমার শ্রীভগবানে একটু প্রেম হইয়াছে, কারণ তাঁহার কথা তোমার নিকট মিষ্টি লাগে। আর হাদয়-মন্দিরে তাঁহার অদর্শনে তুমি ব্যথিত হইতেছ। 'তুমি ব্যথিত হইতেছ' বলিলাম, কিন্তু ব্যথিত হইতেছ তাহার প্রমাণ নাই, বরং তোমার ব্যথা যে সামান্ত তাহার প্রমাণ আছে। তুমি কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছ সত্যা, এ তোমার প্রেমের ক্রন্দন নয়। কারণ শাস্ত্র বলেন কৃষ্ণবিরহ হইলে জীব মরিয়া যায়। কিন্তু তুমি বেশ আছে, মরিতেছ না ত ? তবে কান্দিতেছ বটে। কিন্তু সে কি জন্ত ? কৃষ্ণপ্রমান লাভে ? অর্থাং লোকে তোমাকে বড় ভক্ত বলিবে সেই নিমিত্ত ? কৃষ্ণপ্রমার নিমিত্ত তুমি কান্দিতেছ না, কারণ তাহা হইলে তুমি বাঁচিতে না। কৃষ্ণপ্রমান মুগ্ন জীব তাঁহার বিরহ সহ্থ করিতে পারে না, অর্থাং—বিশুদ্ধ কৃষ্ণবিরহ হইলে, তিনি তদ্ধণ্ডে উপস্থিত হয়েন। যথ্ন কৃষ্ণ আইসেন না, তথন জানিও ভোমার যে মনের তুংথ উহা ঠিক কৃষ্ণপ্রেম হইতে নহে।

প্রভূ যথন গন্তারা-লীলায় একেবারে দিব্যোমাদভাবে আক্রাম্ভ হইতেন, তাঁহার তথনকার ভাব বর্ণনা করা হঃসাধ্য। প্রভূ তথন নানা ভাবে বিভাবিত হইতেন। মনে ভাব্ন, একথানি নৌকা স্রোতের বেগে চলিয়াছে, বায়ু তাহাকে বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর নাবিক তাহাকে এপারে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এই নৌকার ষেরূপ অবস্থা, প্রভূব মনের ভাব সেইরূপ।

কৃষ্ণকে আদর করিয়। "আমার চাঁদ," "আমার নয়নানন্দ," "আমার হৃদয়ের রাজা," বলিতে বলিতে কৃষ্ণকে না দেখিতে পাইয়া প্রভ্র একটু জ্রোধ হইয়াছে, তথন বলিতেছেন,—তুমি নিষ্ঠুর, তুমি না পুরুষ ? পুরুষ না চিরদিন কঠিন জাতি ? তুমি প্রেমের কি জানো ? কিছুই জান না, কারণ প্রেমের ব্যথা কথন ভোগ কর নাই। যে বহু নায়িকার বল্লভ তাহার আবার প্রেম কিরূপে সম্ভবে ? এরপ নাগরের সহিত কি প্রেম করিতে আছে ?"

ইহা বলিতে বলিতে প্রভ্র মনে উদয় হইল যে, তিনি রুঞ্জে নিন্দা করিতেছেন। তথন ভাবিতেছেন,—"কি করিলাম, এমন মধু হইতে মধু যে রুঞ্ছ তাঁহার নিন্দা করিলাম ? তথন কাতর ভাবে বলিতেছেন,—"বন্ধু! তোমার নিন্দা করি নাই, তোমার মহিমাই বর্ণনা করিয়াছি। তোমা ব্যতীত ত্রিজগতে এরূপ আর কে আছেন, যিনি এত নায়িকার প্রেমণিপাদা নির্ত্তি করিতে পারেন। আমি তাই বলিতেছিলাম, তোমার নিন্দা করি নাই।"

প্রভূ পরে স্বরূপ ও রামরায়কে বলিতেছেন—"দথি! কৃষ্ণপ্রেমের সীমা নাই, টাই নাই —উহা অতলম্পর্ণ। আমরা একজনের দহিত প্রেম করিয়া অস্থির হই, কিন্তু ইহার প্রেমের বস্তু অসংখ্য, সকলেরই প্রৃতি তাঁহার প্রেমভাব, সকলেই তাঁহার প্রাণ, সকলেরই সহিত তাঁহার মধুর ব্যবহার, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে ক্লতার্থ। এমন নাগরকে যে ভজনা না করে তাহাকে ধিক ! শত ধিক !!

পরে আপনা আপনি বলিতেছেন, "প্রেম যেরপ স্থাস্থরপ, বিরহ সেইরপ সভেজ কালকূট। ক্লফের বিরহে আমার দিবানিশি যন্ত্রণ। স্থি, তোমরা স্থপ্নেও ভাবিও না যে, ক্লফের নিমিত্ত আমি যে এত তঃথ পাই ইহাতে আমার মনে কিছু ক্লোভ আছে।" ইহা বলিয়া একটি নিজকৃত শ্লোক পড়িলেন। যথা—

"আশ্লিয় বা পাদরতাং পিনষ্টুমা-মদর্শনামর্মাহতাং করোতু বা। যথা তদা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাগরঃ॥"

ইহার অর্থ এই,—"শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন দান করিয়া ক্বতার্থ করুন, কিংবা দেই আলিঙ্গনের পেষণে আমাকে প্রাণে বধ করুন, ইহা উভয়ই আমার পক্ষে সমান। যেহেতু তিনি আমার পর নহেন, তিনি আমার প্রাণ্নাথ।" প্রভু বলিতেছেন,—"তিনি আমাকে মারুন কি আশীর্কাদ করুন, উভয়ই আমার নিকট অমৃত। তিনি যে আমাকে তাহার বিরহ-জনিত ব্লেশ দিয়া থাকেন, তাহাও আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি।"

আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, সরল ভাবে এরপ কথা শ্রীভগবানকে কেহ বলিতে পারে না, যে,—"হে বিভূ! তোমার আশীর্কাদ ও দণ্ড আমার নিকট সমান।" তবে তিনিই পারেন যাঁহার শ্রীভগবানে নি:স্বার্থ প্রীতি হইয়াছে। অর্থাৎ এরপ কথা শ্রীমতী রাধা বলিতে পারেন বা শ্রীপ্রভূ রাধাভাবে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে তানসেনের গীতের উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, "হে কৃষ্ণ, আমি নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল, কেমন, না জলের নিমিত্ত যেমন

চাতক।" আমরা তথন বলিয়াছি যে তানসেনেরও এ সরল প্রার্থনা নয়, কেবল কবিতা। এই ক্ষুদ্র লীলা-লেখকও একদিন এইরূপ ভণ্ডামি করিয়াছিল। আমার একটি গীতে আছে। যথা—-

"ও বাপ, জেনো আমার কাছে তোমার প্রহারও মিঠে লাগে।"

গীতে আমি ইহা বলিলাম, কিন্তু ইহা কি সত্য ? ইহা সত্য নয়,
—কবিতামাত্র। কারণ প্রহার তাঁহারি হউক বা আর কাহারও হউক
আমার কাছে মিঠা লাগে না।

আমার আর একটি গীতে আছে—

"ধৃত অত্যাচার তোমার, অঙ্গের ভূষণ আমার,

সব হুখা বরিষণ।

প্রেমাঙ্কুরে শিশির সিঞ্চন ॥

অর্থাৎ "হে ভগবান! তুমি যে আমার প্রতি অত্যাচার কর, ইহা আমার অঙ্কের ভৃষণস্বরূপ। ইহা আমার অতি মিষ্ট লাগে, আর ইহাতে তোমার প্রতি আমার প্রেম অঙ্কুরিত হয়। এ নিবেদন কে করিতেছে? যদি আমি করিতাম তবে সম্পূর্ণ ভণ্ডামি হইত। কিন্তু এ নিবেদন যিনি করিতেছেন তিনি একজন গোপী। স্থতরাং তাঁহার পক্ষে এরপ নিবেদন আর ভণ্ডামি হইল না।

গন্তীরায় প্রভূ তুই প্রকারে উপদেশ দিতেন—এক কথা দারা, আর
অঙ্গ প্রত্যক্ষের ভঙ্গি, কি অগ্যান্ত বহুবিধ উপায় দারা। এ কথা পূর্বের
ৰলিয়াছি। ভাব দারা কিরূপে উপদেশ দিতেন তাহার উদাহরণ
দিতেছি। তাঁহার উৎকণ্ঠা বর্ণনা করিব। মানের মধ্যে উৎকণ্ঠা-রস
একবারে পরিষ্কাররূপে টল টল করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ আদিবেন, এ কথা
ঠিক আছে। আর তাঁহার নিমিত্ত বাসকসজ্জা করিয়া শ্রীমৃতী
(অর্থাৎ গন্তীরায় প্রভূ) বসিয়া আছেন।

প্রভূ তাঁহার উৎকণ্ঠা কত প্রকারে দেখাইতেছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সে এত প্রকারে যে, আমরা তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারি না, তব্ কিছু বলিতেছি। প্রভূর মূখ একটু মলিন হইয়াছে, ক্রমে কট বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি অল্প অল্প দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। পরে মৃত্সরে "উহু উহু" করিতেছেন, আবার এদিকে ওদিকে উকি মারিতেছেন।

আমার একটি আত্মীয় একটু অধিক পরিমাণে স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন। তিনি আমাকে উৎকণ্ঠা-লীলা দেখাইয়াছেন, আর তাহা এখনও আমার হৃদয়ে অন্ধিত আছে। তাঁহার স্থন্দরী স্ত্রী সংসারের গৃহিণী; রজনীতে সকলের আহারাদির পরে তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতে আইসেন। স্বামী অগ্রে আহার করিয়াছেন, করিয়া শ্যায় শয়ন করিতে গিয়াছেন; কিন্তু শয়ন করিতে পারিলেন না, উঠিলেন; উঠিয়া স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একবার রন্ধন-ঘরের দারে যাইতেছেন, যাইয়া দেখানে বসিতেছেন: আবার উঠিয়া শয়নগ্রে আসিতেছেন ;—এইরূপে স্থির হইতে পারিতেছেন না। তিনি আমাকে বলিতেছেন, ( আমি তথন অতি বালক ) "যাও তাঁকে ডাকিয়া আন গিয়া " আমি সেই গরবিনী স্তীর কাছে যাইয়া তাঁহার স্বামীর সন্দেশ विनाम। তिनि विनातन, "आमात काक ममाथा रम्न नारे, आमि शारे কিরপে ? তাঁহার ত লজ্জা ভয় কি কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি বধু, আমি কিরপে নিলজ্জের তায় ব্যবহার করি ?" "ভাল, কার্য্য সমাধা হইলে আসিও"—ইহা বলিয়া আমি তাঁহার স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্রনা করিতে বদিলাম। পরে সেই গরবিনীর কার্য্য সমাধা হইল, সকলে শয়ন করিতে গেলেন, তথন তিনি স্বামীর নিকট আসিলেই পারেন; কিন্তু তাহা না আসিয়া রন্ধন-ঘরের দাওয়ায় চল কুলাইতে বসিলেন।

তখন আমি বুঝিলাম, তিনি যে হঠাৎ আসিবেন এ ইচ্ছা তাঁহার

নয়। তাঁহার স্বামী যে তাঁহার নিমিত্ত "উৎকণ্ঠা রদ" ভোগ করিতেছেন, ইহাতে তিনি বড় স্থ্যী আছেন। স্থতরাং স্বামীকে শান্তিদান করায় তাঁহার স্বার্থ নাই।

সেই উৎকণ্ঠা রদের থেলা দেখিয়াছিলাম। আর একটু বড় হইলে যথন প্রভুর গঞ্জীরা-লীলা পাঠ করিলাম, তথনি আবার দেখিলাম। দেখিলাম, প্রভুর যে উৎকণ্ঠা তাহা উপরে বর্ণিত স্বামীর উৎকণ্ঠা হইতে অনেক বিভিন্ন ও অনেক প্রবল।

কোন একজন আসিতেছেন না, তাহাতে তোমার মনে উৎকণ্ঠার ভাব উদয় হইয়াছে। ভাহার কারণ এই যে, তাহাতে এমন কিছু আছে যে জন্ম তোমার লোভ হইয়াছে ও তথনি তাহা তোমার প্রয়োজন হইয়াছে, আর দেই নিমিত্ত তুমি তাহাকে চাহিতেছ। কিন্তু তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন ? তিনি তথনি আসিতেন, না হয় কিছু পরে আসিবেন। তথনি তাঁহার না আসাতে এরপ অধৈর্য কেন? এ অধৈর্য্যের কারণ দেখাইতেছি। তোমার পিপাসা কি ক্ষুধা হয়েছে, তুমি জল কি আহারীয় দ্রব্য চাও, কাজেই তোমার বিলম্ব সহিতেছে না.—তোমার জলের কি আহারীয় বস্তুর তথনি প্রয়োজন। আবার দেথ, তোমার প্রিয়জনকে সর্পে দংশন করিয়াছে, রোজা আনিতে লোক গিয়াছে, কাজেই তুমি উৎকণ্ঠায় প্রপীড়িত হইয়াছ। তুমি দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে রোজাকে প্রতীক্ষা করিতেছ, সে কতদূর আদিয়াছে তাহা উকি মারিয়া দেখিতেছ। আমার সম্পর্কীয় বাঁহার কথা উপরে বলিলাম. তিনি কেন উৎকণ্ঠায় অভিভত ? তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সম্মুখে,—কেবল একটু দূরে। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তাঁহার কথা শুনিতেছেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারেন, তবে তাঁহার উৎকণ্ঠা কেন ? অবশ্র কোন ক্ষুত্র কারণ ছিল, আর সেই নিমিত্ত তাঁহার শরীরে উৎকর্তার

লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে—তবে, সেও সামান্ত। তিনি একবার শয়ন করিতেছেন, কি একবার এথানে ওথানে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু প্রভূ কি করিতেছেন তাহা প্রবণ কর। প্রভূ উহু উহু করিতেছেন, প্রথমে মৃত্ত্বরে, পরে অতি স্পষ্ট করিয়া "গেলাম মোলাম" বলিতেছেন। আবার কথন "প্রাণ যায়, প্রাণ যায়" বলিতেছেন। একবার বলিতেছেন, "আছা আমি একটু শয়ন করি, কিন্তু নৃহূর্ত্ত মধ্যে আবার উঠিয়া বসিতেছেন। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেন ? না, বন্ধুর তল্লাসে যাইবেন এই নিমিত্ত। কিন্তু স্বরূপ তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন, কাজেই তিনি আবার বসিলেন; বসিয়া বলিতেছেন,—"যাও না একটু এগুইয়া দেখ।" তার পরেই বলিলেন,—"কি শব্দ শুনিলাম যে? বোধ হয় তিনি আসিয়াছেন! কথন বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্থায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর পরিশেষে সন্থ করিতে না পারিয়া মুর্চ্ছিত হইতেছেন।

এই গেল প্রভুর উৎকণ্ঠা, আর স্বরূপ রামরায় উহা দেখিতেছেন। ক্ষুক্তের আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে তাহাতে প্রভু কিরূপ ছট্ফট্ করিতেছেন, স্বরূপ ইহা দেখিলেন। আর তাই এখন শ্রীমতী রাধার উৎকণ্ঠা বলিয়া ক্ষুক্তলীলায় অভিনীত হইয়া থাকে। যথা পদ—

"ও ললিতে, সে কই গো ?
বুঝি এলোনা, এলোনা, এলোনা, নিশি পোহাইল !"
রাধা একবার উঠে, একবার বসে, কেন্দে বলে—
"উদয় দীননাথ অস্কুদয় দীননাথ।"

কি সনাতন গীতায়—

"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং।" কুক্ষের নিমিত্ত প্রকৃত বে উৎকণ্ঠা, সে আমার আত্মীয়ের যেরপ হয়ে- ছিল ঠিক সেরপ নহে,—সে অন্থ জাতীয় রস। শ্রীমতী বলিতেছেন,— "বন্ধুর সর্বাঙ্গ লাগি কান্দে সর্ব্ব অঙ্গ মোর।" শ্রীমতী পঞ্চ বহিরিদ্রিয় ও পঞ্চ অন্তরেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানকে আস্বাদন করেন। কথা কি, জীবে ও শ্রীভগবানে যেরপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরপ জীবে জীবে সম্ভবে না,—এ সম্বন্ধ পুত্রবংসলা জননী ও মাতৃভক্ত পুত্রে নাই, এবং পতিব্রতা স্থী ও স্থীপ্রাণ স্বামীতেও নাই। প্রভু গৃন্থীরা-লীলা দ্বারা তাই জাবকে দেগাইতেছেন।

হে জীব! এই তন্ত্রটি বিচার ও ধ্যান কর। কথা এই যে, তোমাতে আর শ্রীভগবানে যেরূপ গাঢ় ঘনিষ্ঠতা, এরূপ আর কাহারও সঙ্গে তোমার নাই। এ কথা হঠাং শুনিলে কবিতার বাণী বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিছু তাহা নহে, প্রভূব গন্তীরা-লীলা বিচার করিলে বুঝা ঘাইবে যে প্রধানতঃ এই তন্ত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্তই প্রভূ এই লীলা করেন।

শ্বরূপ প্রভুর সম্বন্ধে একটি স্তুতি-শ্লোক বলেন, সেটি এই—
"হেলোদ্ধ্ লিত-থেদয়া বিশদয়া প্রোন্সীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশুদ্ধক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া।
শীচেতগুদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

"হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্ত, তোমার যে দয়ায় অনায়াসে সকলের তৃঃথ
দ্বীভূত হইয়া চিত্ত নির্মাল হয় এবং প্রেমানন্দের বিকাশ হয়, তোমার যে
দয়ার প্রভাবে শাস্তাদির বিবাদ উপশম প্রাপ্ত হয়, যে দয়া চিত্তে
রসসঞ্চার করিয়া দিয়া প্রগাঢ় মত্ততা উৎপাদন করে, যাহা হইতে নিরস্তর
ভক্তি স্থপ ও সর্বত্ত সমদর্শন সংঘটিত হয়, এবং যে দয়া সকল মাধুর্ব্যের
সার, তুমি কর্মণা করিয়া সেই দয়া আমাতে প্রকাশিত কর!"

লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে, মহাপ্রতু অবতীর্ণ হইয়া শাস্ত্রের ব্লিবাদ মীমাংসা করিয়াছেন। ইহা স্তুতিবাক্য নয়,—প্রকৃত কথা। জগতে বিবাদ দৈত ও অবৈতবাদী লইয়া, বিবাদ নান্তিক ও আন্তিক লইয়া। কেহ বলেন ভগবান আছেন, কেহ বলেন নাই। তিনি যে আছেন তাহার কি প্রমাণ ? তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মনে কেবল আশা মাত্র যে তিনি আছেন। আবার তিনি ষে নাই তাহারও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। মহুয়ের মধ্যে এই এক ঘাের বিবাদ চিরদিন চলিতেছিল। আর এক বিবাদের কারণ ভগবানের প্রকৃতি লইয়া। কেহ তাঁহার হাতে বংশী দেন, কেহ দেন আসি। আরও এক বিবাদ শ্রীভগবানে ও জাবে সমন্ধ লইয়া। কেহ বলেন শ্রীভগবান জাব হইতে পৃথক, আবার কেহ বলেন সােহহং— আমিই সেই। এই সকল তত্ত্ব লইয়া চিরদিন এই ভারতবর্ষে বিবাদ চলিতেছে। ভারতবর্ষ কোথা, না পৃথিবীর সেই স্থানে, যেথানে কেবল আধাাত্রিক শাস্তের চর্চা হইয়া থাকে।

কেহ বলেন ভগবান নাই, কেহ বলেন তিনি আছেন। কেহ বলেন তিনি খড়গধারী, কেহ বলেন তিনি বংশীধারী। কেহ বলেন তিনি নিগুণ, তাঁহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই, আমরা আমাদের কর্মের দাস। কেহ বলেন ভগবান কর্ত্তা, আমরা তাঁহার দাস। আবার কেহ বলেন ভগবান ও যে আমিও সে।

প্রভু অবতীর্ণ হইয়া চিরদিনের এই বিবাদ মীমাংস। করিলেন;—
কিরপে? না, আপনি আসিয়া দেখাইলেন—আমি ভগবান, আমি
আছি। আর আপনি আসিয়া মহুয়েয়র সহিত ইষ্টগোষ্টি করিয়া
দেখাইলেন,—তাঁহার প্রকৃতি ও তাঁহার ভন্তন কি? শ্রীভগবানের
অস্তিত্বের ও প্রকৃতির এরপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পূর্কে ছিল না। এই
প্রত্যক্ষ প্রমাণ গৌর-অবতারে জীব প্রথমে পাইল।

শঙ্করের সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গদাসদিগের এই বিবাদ। প্রবোধানন্দের

সক্ষেপ্ত প্রভুর এই বিবাদ। প্রভু এই বিবাদ মীমাংসা করিলেন। তুংথের বিষয়, এত বড় একটি ব্যাপার তাঁহার ভক্ত কি অপর কেহ উল্লেখ মাত্র করেন নাই, এমন কি তাঁহারা ইহা লক্ষ্যপ্ত করেন নাই।

গন্তীরা-লীলার উদ্দেশ্য কি ? গন্তীরা-লীলার উদ্দেশ্য জীবের নিকট শ্রীভগবানের পরিচয় করিয়া দেওয়া। কিন্তু এ কথা এ পর্য্যস্ত কেহ লক্ষ্য করেন নাই, আর যদি কেহ মনে মনে করিয়া থাকেন ত প্রকাশ করেন নাই।

প্রভূ অবৈতবাদীতে ও বৈতবাদীতে কিরপে বিবাদ মীমাংসা করিলেন তাহা বলিতেছি। তিনি বলিলেন,—জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথা ঠিক, আর সোহহং এ কথাও ঠিক। অবৈতবাদীতে ও বৈতবাদীতে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ নাই,—কেন তাহা বলিতেছি।

আমরা বার বার বলিয়াছি যে, প্রভু যেরূপ ক্লন্ধবিরহ দেখাইয়াছেন, এরূপ বিরহ কোন জননী তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত, কি কোন স্ত্রী তাঁহার স্বামীর নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। প্রভু চব্বিশ বৎসর পর্যান্ত ক্ষেত্রের বিরহে অন্ততঃ প্রত্যহ একবার মূর্চ্ছা যাইতেন, এবং গন্তীরায় একাদিক্রমে বার বৎসর জাগিয়া রজনী পোহাইয়াছেন। কোথায় কোন বিরহিনী নারী তাঁহার প্রিয়তমের নিমিত্ত এরূপ কঠোর করিয়াছেন, না করিতে পারেন? কোথা কোন রমণী তাঁহার প্রিয়তমের নিমিত্ত দত্তে মূর্চ্ছা গিয়াছেন? প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে ধর্ম শিক্ষা দিতেছেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম কি বাৎসল্য-প্রেম হইতে অনন্ত গুণে গাঢ়।

এখন বিবেচনা করুন লোকে স্থীকে বলে অর্নান্ধী। প্রকৃত পক্ষে, ষেখানে দাম্পত্য-প্রেম বিশুদ্ধ, সেখানে স্থী স্বামীর অর্নান্ধী ও স্বামী স্থীর অর্নান্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম, দাম্পত্য-প্রেম হইতে কত গাঢ় ভাহা প্রভূর কৃষ্ণবিরহ দেখিলে কতক বুঝা যায়। তাহা যদি হইল, তবে জীব ভগবানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ, অতএব 'দোহং' তবু ঠিক। অথচ জীব ও ভগবান যে পৃথক এ কথাও ঠিক। এই তব্ব শিখাইবার নিমিত্ত, এই বিবাদ মীমাংসা করিবার নিমিত্ত, প্রভুর অবতার; আর এই তব্ব প্রফুটিত করিবার নিমিত্ত প্রভুর গজীরালীলা। গজীরালীলা সম্বন্ধে আর অধিক না বলিয়া ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ভগবান তোমার যত ঘনিষ্ট এত আর কেহই নয়; তিনি ভোমাকে লইয়া আর তুমি তাঁহাকে লইয়া, তাঁহার জগং তুমি ও তোমার জগং তিনি,—ইহাই প্রকাশ করা এ লীলার ম্থ্য উদ্দেশ্য। ইহা যদি তুমি ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে তুমি শ্রীভগবানের সম্পত্তি লাভ করিলে, তোমার আর কোন অভাব থাকিল না। তোমার স্থী তোমার অর্দ্ধান্দ, কিন্তু শ্রীভগবান তোমার পূর্ণাঙ্গ। তুমি যথন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বিলয়া কি গৌর গৌর বলিয়া নাম জপ কর, তথন মনে ভাবিতে পার যে, তুমি "আমি আমি" অর্থাৎ নিজের নাম জপতেছি।

তবে তুমি আর ভগবান এক, অথচ তিনি সম্পূর্ণ পৃথক,—ইহা কিরূপে হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি তাহার উত্তর দিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রভু দেখাইয়া গিয়াছেন যে স্ত্রী ও স্থামীতে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা, ইহা অপেক্ষা অনস্ত গুণে গাঢ় ঘনিষ্ঠতা জীবে ও ভগবানে। তাহার অর্থ এই যে,—তিনি আর তুমি এক। তিনি ও আমি পৃথক অথচ এক,—ইহা কিরূপে হয়? তুমি আর তোমার স্ত্রী পৃথক, অথচ তোমরা পরম্পরে অর্দ্ধাঙ্গ,—ইহা কিরূপে হয়? যদি স্ত্রী পৃথক হইয়াও অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারেন, তবে স্ত্রী হইতে কোন ঘনিষ্ঠতর বস্তু যে ২৪ বংসর প্রত্যহ কৃষ্ণবিরহে মৃচ্ছিত হইতেন ইহা জানি।

যাহারা জোর করিয়া মুখে বলেন দোহহং, অর্থাৎ যাহাদের ভগবত-

প্রেমের লেশ মাত্র নাই, তাঁহাদের জানা উচিত যে, ভগবান জ্ঞানময় ও আনন্দময়, কিন্তু তুমি ভ্রমময় ও তৃঃধময়। তবে তুমি যে সোহহং বল, তোমার লজ্জা করে না ? তুমি এই মাত্র জানিলে যে ভক্তগণ যে বলিয়া থাকেন—"তিনি আমার, আমি তাঁহার" তাহাও ঠিক নয়, ঠিক হইতেছে "আমি তিনি, তিনি আমি।" এই আমার অধিকার, এই আমার জীবনের শেব সীমা; তাঁহার অনস্ত জীবন, আমারগু অনস্ত জীবন; তিনি আর আমি চিরদিন ঘনিষ্ঠতা করিব, ক্রমে এ ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া যাইবে। এমন কি, শেষে প্রায় এক হইয়া যাইব, তব্ও পৃথক থাকিব, আর ইহাকে বলে 'অধিরাড় ভাব'।

# চতুৰ্দশ অধ্যায়

#### গম্ভীরা লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ

যিনি শ্রীকৃষ্ণবিবহের আম্বাদ পাইয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাগ্যবান।
এইজন্ম প্রভু গন্তীরায় দ্বাদশ বংসর প্রধানতঃ এই বিরহরম প্রস্কৃটিত
করিয়াছিলেন। এই সমৃদয় অতি ফ্লা রস, ইহা কেবল ভাষার দ্বারা
ব্যক্ত করা অসম্ভব। প্রভু স্বয়ং নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ইহা
ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এমন কি, এই রস সমৃদায় ব্বাইতে ও প্রস্কৃটিত
করিতে স্বয়ং শ্রীমতীর আসিতে হইয়াছিল। তিনি প্রভুকে আশ্রম
করিয়া স্বরপ রামরায়কে এই নিগুঢ় অনপিত রস সমৃদয় ব্বাইয়াছিলেন।

শ্রীমতী স্বয়ং না আদিলে কাহার দাধ্য এ রদ প্রস্ফুটিত করে। তিনি

তাঁহার ক্লফের সহিত যে থেলা খেলিয়াছেন, কি খেলিয়া থাকেন, তাহা দেখাইতে আসিয়াছিলেন। যথন শ্রীরাধা প্রভৃতে প্রকাশ পাইলেন, তথন প্রভাব স্বাভাবিক কমনীয় দেহ লক্ষ গুণ কমনীয় হইল, — মনে হইল যেন जिनि এकि जुरनत्माहिनौ श्वीलाक। यथन कथा कहिएक लाशिलन, তথন তাঁহার স্বর হইল স্ত্রীলোকের ক্যায়! তিনি বলিতেছেন, "স্থি! আমার ভাগ্যের কি দীমা আছে ? দেখ, রুম্পকে ভাল না বাসে জগতে এমন কেহ নাই। আমি তাঁহাকে যেনন ভালবাদি. এই ব্ৰচ্ছে কে না তাঁহাকে দেইরূপ ভালবাদে ? আবার ইহাও কে না জানে যে. এই ব্রজে আমার ন্যায় রূপদী রুমণী কত শত আছে ? কিন্তু তিনি আমা ছাডা আর কাহাকেও জানেন না। তাঁহার ভালবাসার হৃদয়, তিনি ভাল না বসিয়া থাকিতে পারেন না। স্থতরাং ব্রজগোপীরা সকলে তাঁহাকে যেমন ভালবাসে, তিনিও তাহাদিগকে সেইরপ ভাল বাসেন। কিন্তু তবু আমার প্রতি তাঁহার যে টান দেখা যায়, এ প্রকার টান আর কাহাতেও নাই। এথানে শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে অনুকুল-নাগরের পদ দিতেছেন। তিনি বলিতেছেন,—"আমার এ ভাগ্য কেন ? আমি কি ব্রত করিয়াছিলাম ?" তথন তিনি তুই হাত জুড়িয়া উদ্ধে চাহিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"নাথ! তুমি বড় করুণ, তোমার গুণ আমি কিরুপে শোধিব ? আমি এমতী হুর্গার নিকট কামনা করি যে, তুমি চিরদিন স্থাথে থাক, আর আমার যত মঙ্গল সব তুমি লও।" প্রভু রাধাভাবে এইরূপ বলিতেছেন। এতদুর কণ্টে শ্রন্থে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আঁথি দিয়া অবিরত ধারা পড়িতেছে, কথা ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে। তথন স্বরূপের গলা ধরিলেন, ধরিয়া অঝোরে ব্যুরিতে লাগিলেন,—কণ্ঠরোধ হওয়ায় মুখে আর কথা সরিতেছে না !

এইরপ কিছুকাল থাকিয়া হঠাৎ প্রভু চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইল,

বিহবল ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ বাহ্ন পাইলেন। তাই বলিতেছেন, "স্থি। এ কৃষ্ণ আদিতেছেন, শুনিতেছ না? আমি যেন নৃপুরের কৃষ্ণবৃত্ত শব্দ শুনিতেছি। দেখছ না সমস্ত আকাশ পদ্মগদ্ধে ভরিয়া গিয়াছে!" ইহা বলিয়া তিনি উকিযুকি মারিতে লাগিলেন। মনের ভাব এই যে, কৃষ্ণ কতদ্র আসিয়াছেন তাহা দেখিতেছেন। বদন চিন্তাকুল ছিল, তদ্দণ্ডে প্রফুল্ল হইল, আনন্দে পরিপ্লৃত হইয়া সম্মুথে নিমিষহারা নয়নে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"এসেছো বন্ধু এসো, আমি তোমারই কথা বলিতেছিলাম। আর কাহার কথাই বা বলিব? আর কি কথাই বা আমি জানি?" ইহাই বলিতে বলিতে প্রভু উঠিতে গেলেন। মনোগত ভাব, অগ্রবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন বা আহ্বান করিবেন। কিছু স্বরূপ উহা ব্রিতে পারিয়া প্রভুকে উঠিতে দিলেন না; বলিতেছেন, "তুমি উঠিতেছ কেন? তোমার বন্ধুকে তোমার কাছে আসিতে বল।" প্রভু উঠিতে না পারিয়া তাই স্থীকার করিয়া বলিতেছেন—

"এসো বন্ধু এসো, আমি আঁচল পাতিয়া দিতেছি। তুমি বসো, আমার আধ অঞ্চলে বসো।"

ইহা বলিতে বলিতে আঁচল পাতিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিতেছেন, "তুমি আমার আঁচলে বদো, আমি নয়নভরে তোমায় দেখি। তোমার ম্থথানি দেখিতে আমার কি স্থথ হয় তাহা আর কি বলিব, আমার প্রাণ তার সাক্ষী।" সেই প্রলাপ হইতে এই বিখ্যাত পদ স্পষ্ট হইয়াছে, যাহা বৈষ্ণব মাত্রেই কীর্ত্তনে অপরূপ স্থবে গাহিয়া থাকেন—

"এদো বন্ধু এদো এদো বদো আধ অঞ্লে,

( আমি ) ছটি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দেখিতে তোমার মুখ, উপজয়ে কত স্থুখ,

সেইতো পরাণ আমার সাক্ষী॥"

এই যে কীর্ত্তন, এই যে সহস্র সহস্র মহাজনের পদ স্পষ্ট হইল, ইহার প্রায় সকলেরই ভাব প্রভু আপনি রাধা হইয়া প্রকাশ করেন। প্রভুক্ব ভাব মহাজনগণ কবিতার হ্বর তালের সাহায্যে প্রকাশ করিলেন। প্রথম দেখুন, এই উপরের লীলায় ক্বফ্ব হইতেছেন অফুক্ল-নাগর। শ্রীমতীরাধা স্বয়ং আসিয়াছেন, তিনি অফুক্ল-নায়ককে কিরপ ভজনা করিলেন, তাহা স্বরূপ প্রভৃতি দেখিলেন। আবার গোপী-অফুগা ভজন কি, তাহাও ভক্তগণ এই লীলা দ্বারা স্পষ্ট ব্ঝিতে পারিলেন। শ্রীমতী রাধা ও শ্রীক্রফে খেলা হইতেছে, স্বরূপ ও রামরায় কিছু করিতেছেন না, কেবল চুপ করিয়া বিদয়া দেখিতেছেন। কিছু তাঁহাদের সেই দেখার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ভজন হইতেছে। শ্রীমতী স্বয়ং যতথানি রস আস্বাদন করিতেছেন, তাঁহারা ততথানি না হউক, কিয়ৎ পরিমাণেও সেই রসই আস্বাদন করিতেছেন।

শ্বরূপ ও রামরায় এই লীলা চক্ষে দেখিলেন। হে ভক্ত ! তুমি ইহা চক্ষে দেখিলে না সত্য, কিন্তু তুমি এখন ধ্যান-চক্ষে এই লীলা অনায়াসে দেখিতে পার। উপরে যাহা যাহা বর্ণনা করিলাম, ইহা সমৃদয় হাদয়ে দেখিতে চেষ্টা কর, তুমিও দেখিতে পাইবে।

দাদশ বংসর, প্রধানতঃ ক্বন্ধ-বিরহ লইয়া, প্রভু গন্তীরা-লীলা করেন।
এ ক্বন্ধ-বিরহ কিরপ ? অতি প্রিয়ন্ধন দেহত্যাগ করিলে যে হৃঃথ হয়
তাহাকে শোক বলে। তিনি আদর্শন হইলে প্রিয়ন্ধন কিছু দিনের জন্ম
হৃঃথ ভোগ করেন তাহাকে বিরহ বলে। মনে ভাবুন, পতি দুকে
আছেন, তাহার প্রেমে অভিভূতা পত্নী, গৃহে তাহার নিমিত্ত যন্ত্রণা ভোগ
করিতেছেন,—এই যন্ত্রণাকে বলে বিরহ। প্রভূর ক্বন্ধ-বিরহ, এইরপ
রম্ণীর পতি-বিরহের ন্থায় নহে। পতি দুরে থাকায়, তাহার আদর্শন
ক্ষনিত হৃঃথ ছাড়া রমণীর আরো কিছু আছে। মনে ভাবুন, পতি কাছে

না থাকায় পত্নী সাংসারিক অনেক হৃঃথ (যেমন শাশুড়ির যন্ত্রণা জনিত বা অভ্প্ত ইন্দ্রিয়ের নিমিত্ত হৃঃথ ) ভোগ করিতে পারেন। স্থতরাং পতিবিরহে রমণীর হৃঃথ, আর ক্লফবিরহে প্রভুর হৃঃথ আনেক বিভিন্ন। প্রভু যে ক্লফকে না দেখিয়া প্রাণে মরিতেছেন, সে কেবল ক্লফ-প্রেমের নিমিত্ত ; ক্লিন্ত পত্নী পতিবিরহে যে হৃঃথ পান, সে শুদ্ধ পতির নিমিত্ত নয়। কাজেই পত্তি-বিরহে পত্নীর যে হৃঃথ, তাহা প্রভুর ক্লফবিরহ-জনিত হৃঃথের সহিত তুলনাই হয় না।

প্রভু ক্বফের নিমিত্ত যে বিরহ দেখাইয়াছেন, ইহা জগতে কেহ্ কাহারও নিমিত্ত কথন দেখাইতে পারেন নাই। এই পদটি দেখুন—

বিরহ ভাবে মোর গৌরাক্স্বন্দর ভূমে পড়ি মুরছয়।

পুন পুন ম্বছি অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় কত ত্রাস॥
উচ্চ করি ভকত বলে হরিবোল।
ভূমিয়া চেত্রনা পাই আঁথি ঝরু লোর॥

আপনারা বিরহে এরপ কাতর হইতে কাহাকেও কি দেখিয়াছেন ?' কাহারও কথা কি শুনিয়াছেন ? কোন কবিতায় বা নাটকে কি পড়িয়াছেন ? বিরহে মৃচ্ছা যায় এরপ কথন কি শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন ? শোকে মৃচ্ছা যায় সত্য, কিন্তু সে প্রথম প্রথম, পরে উহা সারিয়া যায়। আর শোকে মৃচ্ছা যাওয়ার অনেক কারণ থাকিতে পারে, যাহা বিরহে নাই। কিন্তু পঁচিশ বংসর পর্যান্ত প্রভু প্রত্যহ এইরূপ মৃচ্ছা যাইতেন।

প্রভূ গন্তীরায় বসিয়া আছেন, সম্মুখে রামরায় ও স্বরূপ। ষিনি শ্রীক্রফটৈতন্ত সন্ম্যাসী, তিনি ক্রমে শ্রীমতী রাধা হইলেন,—কির্নপে তাহুঃ। পরিশিষ্টে বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছি। অর্থাৎ গৌরাঙ্গের দেহে শ্রীমতী প্রবেশ করিলেন। তাহাতে কি হইল, না—স্বরূপ ও রামরায়ের সম্মুথে শ্রীমতী রাধা বসিলেন। সে কেমন, না—একদিন যেমন শ্রীবাসের বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুথে ঐ গৌরাঙ্গ-দেহ আশ্রয় করিয়া প্রকাশ হয়েন। তথন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এখনও স্বরূপ ও রামরায় সেইরূপ শ্রীমতীর সহিত ইষ্টগোষ্টি করিতৈ লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেন আসিয়াছিলেন, না—তিনি কিরূপ বস্তু, তিনি চান কি, ও তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়.—তাহাই জীবকে জানাইতে।

তুমিও স্বরূপ ও রামরায়ের ফ্রায় এই রস—ততথানি না ইউক —কতক আস্বাদন করিতে পারিবে। তবে অবশ্য ধ্যানে ইহা দর্শন করিতে অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন, তাহাতে ক্রমে ধ্যান স্ফ্রি হইবে। তথন, স্বরূপ ও রামরায় যতথানি আস্বাদ করিলেন,—তুমিও প্রায় ততথানি আস্বাদ করিতে পারিবে। ইহাকে বলে—গোপী-অনুগা ভরুন।

এখন গন্তীরা-লীলার "প্রতিকুল" নায়ক সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রভু, প্রীমতী রাধা হইয়া গন্তীরায় বসিয়াছেন; আর ভাবিতেছেন যে, তিনি চঞ্চল ও নিঠুর ক্লফের সহিত প্রেম করিয়া বড়ই অকাজ করিয়াছেন। মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, আর তাহা ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত জগন্নাথবন্ধভ নাটকের এই শ্লোকটি বলিলেন—

> "প্রেমচ্ছেদকজোহবপছতি হরিনায়ং ন চ প্রেম বা স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো তুর্বলাঃ।"

ইহার অর্থ এই—রাধিক। স্থীকে বলিতেছেন,—"স্থি! এই হরি, প্রেমভঙ্গজনিত পীড়া যে কত গুরুতর তাহা জানেন না। প্রেমও স্থানাস্থান জানে না, মদনও জানে না যে আমরা তুর্বল ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই,—শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রেমের ক্লেশ বলিতেছেন, তাই কৃষ্ণকে নিন্দা ক্রিতেছেন। বলিতেছেন, "হে নাথ! প্রেম-ভঙ্গ যে কি হ্লয়বিদারক

তৃংধ তাহা তুমি জান না। আমরা তোমাকে ভাল বাসিয়া মরি, তুমি ফিরেও চাও না।" এই গোল প্রতিকূল নাগরের মধুর ভজন।\*

স্বরূপ ও রামরায়কে সথী ভাবিয়া প্রভু বলিতেছেন,—"সথি! ক্লুফের সঙ্গে প্রেম করিয়া কি অকাজ করিয়াছি। তিনি ত প্রেমভঙ্গের যে বেদনা তাহা জানেন না, তাঁহার কি? সথি! আমাকে দ্যিতে পার যে, এমন প্রেম তুমি কর কেন? ভাই, প্রেম কি কথা শুনে? স্থানাস্থান মানে? প্রেম যদি সে বিচার করিত তবে ক্লুফতে ধাবিত কেন হইবে? আমি যে এই দিবানিশি পুড়িতেছি তাহা কি তিনি জানেন? আমি পুড়িতেছি তাহাতে তাঁহার কি? সথি, তুমি আমাকে বারবার বল যে থৈগ্য ধর, কিন্তু জাতিতে অবলা, স্বভাবে অথলা, হায় বিধি! এমন জীবকে কি প্রেম দিয়া দগ্ধ করিতে হয়?"

পাঠক মহাশয় শ্বরণ রাখিবেন, প্রভু যে অভিনয় করিয়াছিলেন তাহা নয়। প্রভু ঠিক রাধ। হইয়াছিলেন, আর তাঁহার প্রকৃত মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিয়াছিলেন। এই পদটি কীর্ত্তনীয়া মাত্রেই গাইয়া থাকেন, যথা—

#### আঁখল প্রেম পহিলা না জানি হাম। ইত্যাদি।

<sup>\*</sup> এক গোদ্ধামীর এক ঠাকুর ছিলেন, তাঁহাকে তিনি বত্নপূর্বক দেবা করিতেন। তাঁহার শিশুপুত্র মনিতেছে দেখিয়া তাঁহার দেই ঠাকুরকে আজিনায় ফেলিয়া হস্তে দালইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তোমার কৃতজ্ঞতা?" আমি তোমার ভজন করি, আর তুমি আমার পুত্র নিতেছ? এই দা দিয়া তোমায় খণ্ড গণ্ড করিব।" এখানেও প্রতিক্ল নায়ক লইয়া কাণ্ড। কিন্তু গোদ্ধামী ঠাকুর তাহার কার্ণ্যে দেখাইতেছেন যে, তিনি ঠাকুরকে ভজনা করিতেন না, ভজন করিতেন আপনাকে, অর্থাং তাঁহার কৃষ্ণ-ভজন মানে আপনি ক্থে থাকিবেন। কিন্তু প্রভুর প্রতিকৃল নাগর-ভজন অতি মধ্র—উচ্চ হইতে উচ্চতম। ইহা আর এক প্রকার—ইহার ভিত্তি শুদ্ধ প্রেম।

প্রভূ বলিতেছেন,—"সথি, প্রেম যে অন্ধ তাকি আগে আমি জানি? আমি দারুণ প্রেম করিয়াছি, ইহার আর ঔষধ নাই। সথি! যৌবন তুই দিনের নিমিত্ত। আমার যৌবন আমি যাচিয়া ক্লফের কাছে ভিথারি হইলাম। কিন্তু তাহার যে নাগরালি তাহা বাহিরের, অন্তরের নয়। সথি! কি করি, কি করি, হায়! এরপে দিবা নিশি কত সহিব?

প্রভু একটু চুপ করিরা কর্ণামৃতের এই শ্লোকটি পড়িলেন—
কিমিহ রুণ্ম: কশু ক্রম: রুতং রুতমাশরা
কথরত কথামন্তাং ধন্তামহো হৃদয়েশয়: !
মধুরমধুরশ্বেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
রূপণরূপণা রুষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥

বলিতেছেন,—"দথি! আমার অন্তায়, আমি তোমাদের কাছে প্রবোধ ভিক্ষা করিতেছি। যেহেতু তোমরাও ত আমার মত ব্যথিত ? তোমাদের কাছে এদব কথা বলিয়া তোমাদের হৃদয়ের ব্যথা আরো বাড়াইয়া দিতেছি। তোমরা আমাকে প্রবোধ দিতেছ, কিন্তু তোমাদের প্রবোধ কে দিবে? আবার দথি! না বলিয়াই বা কি করি? তোমরা ছাড়া আর কাহাকে বলি, আমার আর কে আছে?"

প্রভূ আবার একটু চূপ করিলেন, করিয়া বলিতেছেন,—"সথি, এক কাজ কর। আমরা কৃষ্ণের জন্মে যতদ্র করিতে হয় করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। এসো আমরা এখন কৃষ্ণ-কথা ছাড়িয়া অক্স কথা বলি। এসো আমরা সকলে প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে ভূলিয়া যাই।" ইহা বলিয়া নয়ন মুদিলেন, উদ্দেশ্য কৃষ্ণকৈ তাড়াইয়া হাদয়ে অন্য কথা, ভাব ও ছবি আনিবেন। একটু নয়ন মুদিয়া থাকিয়া বলিতেছেন,—"সথি। এ কি হইল ? হইল না! হইল না! আমি কৃষ্ণকৈ ছাড়িতে পারিলাম না! শুন, সে বড় আশ্চর্য্য কথা। আমি কৃষ্ণকে ছাড়িব বলিয়া দূচ্দক্ষ

ারিলাম, প্রাণপণ করিয়া নয়ন মৃদিয়া বিদিলাম,—সঙ্কল্প এই বে, ক্লফকে 
ার হৃদয়ে আদিতে দিব না। ওমা! দেখি কি, যাহাকে ছাড়িব 
লিতেছি, তিনি আমার হৃদয় জুড়িয়া বিদিয়া আছেন! শুধু তাহাও নয়, 
দই ভ্বন-মোহনিয়া আমার পানে চাহিয়া আমাকে বিনয় করিতেছেন, 
ইঙ্গিতে অন্ধনয় করিতেছেন,—বেন আমি তাহাকে না ছাড়ি!"

আমরা প্রাণপণ করিয়াও এই অবাধ্য চিত্ত একবারও রুফ্টের দিকে সইতে পারি না। কিন্তু প্রভূব মহাবিপদ এই বে, তিনি রুক্টকে ছাড়িতে ভারি উত্যোগী, কিন্তু রুক্ট কোন ক্রমে যাইতে চাহেন না!

প্রভ্র ভাব এখন একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি স্থীদের ছাড়িলেন, আর একেবারে অধীর হইয়া ক্লফকে বলিতেছেন,—"বক্ষু! তুমি আমার দিকে অমন করে কাতরভাবে চাহিও না, আমি দহু করিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িব ? তোমাকে আমি ছাড়িব ? তোমাকে আমি, —যাহার জগতে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, দেই হতভাগিনী রাধা ছাড়িবে? আমি তোমাকে ছাড়িব, তবে আমার কি থাকিবে? আমি তোমাকে ছাড়িব এ কথা বলিয়াছি সত্য, কিন্তু তুমি কি তাই বিশ্বাস কর ? এ সব মিথ্যা কথা, এসব আমার চাতুরী, তাও নয়, আমার প্রলাপ। তোমাকে না দেখিয়া পাগল হইয়াছিলাম, তাহাই প্রলাপ বকিতেছিলাম।"

প্রভূ পূর্বের কৃষ্ণকে মন্দ বলিয়াছিলেন, তাই এখন কৃষ্ণের নিকট কৃষণ-স্বরে ক্ষমা চাহিতেছেন। সে এরূপ কৃষণ-স্বর যে, শুনিলে প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। বলিতেছেন,—"আমি কি তোমার নিন্দা করিতে পারি? তাকি কখন হয়? তবে অবলা বলিয়া, কি উন্মাদ হইয়া, যদি কিছু বলি, তবে আমি তোমাকে স্বরূপ বলিতেছি, সে মনে নয়, মুখে।" এখানে প্রতিকূল-নাগরের ভদ্ধন অমুকূলে পরিণত হইল।

কখন বা বিরহ-বেদনায় অত্যস্ত কাতর হইয়া, প্রভূ প্রীক্তফের উপর

কুদ্ধ হইলেন। বলিতেছেন,—"প্রীকৃষ্ণকে ভজিয়া কি কুকাজই করিয়াছি। হায়! হায়! আর না, আমি আর কৃষ্ণকে ভজিব না।" যেন প্রভূ ইহা রহস্ত ভাবে বলিতেছেন, সেই ভান করিয়া স্বরূপ বলিলেন,—"কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তবে কাহাকে ভজিবে?" প্রভূ বলিলেন, "কেন গণেশকে ভজিব! তিনি সিদ্ধিদাতা, যাহা চাহিব তাহা পাইব। না হয় সদাশয় সরল মহাদেবকে ভজিব, তিনি শক্রু কর্তৃক বিল্বভালে প্রহৃত হইয়াও তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন। তাও না হয়,—মা হুর্গা আছেন, কালী আছেন, তাঁহাদের পূজা করিব। যাহাই হউক, স্বরূপ! তাঁহাদের ভজনে প্রেম-বৈদনা নাই। জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে না,—আমি যে দিবানিশি পুড়িতেছি।"

ইহা বলিতে বলিতে হাদরে ক্লফক্তি হইল, আর ক্লফপ্রেমে অভিভূত হইলেন। তখন অতি কাতরম্বরে শ্রীক্লফের নিকটে ক্লমা প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। সে কাতরোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়।

কৃষ্ণ তাঁহার কিরূপ সর্বনাশ করিয়াছেন, প্রভু গন্ধীরায় হাদয় উঘাড়িয়া তাহা বলিতেছেন,—"সথি! কৃষ্ণকে ভজিয়া আমার একি হুইল ? কৃষ্ণকে ভজিয়া দেখিতেছি আমি উন্মাদগ্রস্ত হুইয়াছি। সে কিরূপ শুনিবে? মেঘ দেখিলে আমার প্রাণ কান্দিয়া উঠে। তোমরা ময়ুরকে নয়ন-স্থাকর ভাব, কিন্তু আমার হাদয়ে তাহার কৃষ্ণকণ্ঠ যেন কালফণীর লায় বোধ হয়। সথি! বলিব কি, কৃষ্ণবর্ণ কোন ময়ুয়্ম দেখিলে আমার দেহে আর প্রাণ থাকেনা। এ সম্দায় ত উন্মাদের অবস্থা। আমি কাল দেখিলে বিচলিত হুই কেন ? যাহা হুউক আমি কাল আর দেখিব না। স্থি! দেখিও যেন আমার কুঞ্জে কৃষ্ণবর্ণ কিছু না থাকে। দেখিলেই কৃষ্ণ ক্ষুর্ত্তি হুইবে, আর বিরহে পুড়িয়া মরিব। তার কি করিব ?

স্বরূপ—তোমার কেশ ?

প্রভূ—মন্তক মৃণ্ডন করিব। স্বরূপ—তোমার শ্রামা দথি ? প্রভূ—তাহাকে তাড়াইয়া দাও।

প্রকৃতই প্রভ্র অকথ্য প্রেমের আর কি বর্ণনা করিব, মেঘ কি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিলে তাঁহার কৃষ্ণ-ক্ষৃত্তি হইত, আর তিনি অচেতন হইতেন। অক্সের মনের ভাব তৃইরূপে জানা ষায়,—ভাষা ঘারা আর নানা উপায় ঘারা। এইরূপে মনের ভাব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কেহ স্বর বিকৃতি করেন, অক্ষভক্তি করেন, কবিতার সাহায্য লয়েন ইত্যাদি। একজন মুথে একটি ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি সেই ভাবটি তাঁহার প্রোতার ভাল করিয়া হাদয়ক্ষম করাইবার নিমিত্ত হাত কি মাথা চালাইতে লাগিলেন, কি চক্ষের ভক্তি করিলেন, কি নাসিকা কৃঞ্চিত করিলেন, কি ওঠ তুটি দৃঢ় করিয়া সংলগ্ধ করিলেন।

আর এক উপায় কণ্ঠস্বর বিক্বত করা। যেমন একজন সহজ স্থরে বলিলেন, "তুমি যাও", সে একরপ। কিন্তু "তুমি যাও" এই কথাটি এরপ কঠিন ভাবে জোবের সহিত বলা যায়, যাহা শুনিলে শ্রোতা ভাবিবে বক্তার নিতান্ত ইচ্ছা যে, সে এ স্থান হইতে চলিয়া যায়।

আর একটি উপায় কবিতা দ্বারা। প্রকৃত কবিত্বের সাহায্যে কোন ভাব বর্ণনা করিলে তাহা যেরূপ হৃদয়ে প্রবেশ করে, সামাগ্য ভাষায় তাহা হয় না।

অপর উপায় সঙ্গীত দারা। টড্ সাহেব বলিতেছেন,—ভারতবর্ষীয় যে সঙ্গীত, তাহা দারা মহয়কে নানা ভাবে বিভাবিত করা যায়, অর্থাৎ হুদুয়ে তুঃথ কি আনন্দ উত্থিত করা যায়।

আর এক উপায় আছে, যাহাকে শাস্ত্রে অষ্ট্রসান্ত্রিক ভাব বলে। কিন্তু ১৮ প্রভু দেখাইলেন যে তাঁহার শরীরে অষ্ট কেন বছ-অষ্ট-সাত্তিকভাব প্রকাশ পাইত। যথা হাস্ত, রোদন, কম্প, স্বেদ, পরে মুর্চ্ছা ইত্যাদি।

প্রভ্র যে মনের ভাব তাহা, উপরে যতগুলি উপায় বলিলাম ইহার সাহায়ে তিনি ব্যক্ত করিতেছেন। কিন্তু আমার, ভাষা কি বর্ণনা ছাড়া অক্য উপায় নাই। স্কৃতরাং প্রভুর যে মনের ভাব, ইহা আমি কিরপে অবিকল ব্যক্ত করিব ? তবে স্বরূপের রূপায় জগৃং এই ভাবের আভাস কিছু পাইয়াছেন। অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রস দারা জগং প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, সঙ্গীত ও কীর্ত্তন দারা তাহার কিছু আভাস পাওয়া বায়। আপনারা ভক্তের মুথে কৃষ্ণনাম শুনিবেন, সে একরক্ম, তাহার তুলনা নাই। আমি দেখিয়াছি, একটি ভক্ত হাতে তালি দিয়া শুধু হরেকৃষ্ণ বলিয়া পদ গাইতেছেন, আর শ্রোতাগণ—কি ভক্ত কি অভক্ত—সকলেই বিগলিত হইতেছেন। কেন না, তাঁহার স্বরেতে তথন কি এক শক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

প্রভু স্বরূপের পানে চাহিয়া, আপনার বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ আর নাই। কথা এই, প্রভু স্বরূপকে বলিলেন যে, "কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে নাই, তিনি গিয়াছেন।" কিন্তু ইহা মুখে আইল না, কণ্ঠ রোধ হইয়াছে, কি বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। পুত্র মরিয়াছে, এ কথা জননী মুখে আনিতে পারেন না, তাই যদি তাঁহার পুত্র মরিয়াছে। এ কথা বলিতে হয়, তবে হাত নাড়িয়া দেখান য়ে, সে চলিয়া গিয়াছে। জননীর নিকট পুত্র মরা সংবাদ য়েরপ হৃদবিদারক, প্রীপ্রভুর নিকট "প্রীকৃষ্ণ নাই" এই কথা বলা তদপেক্ষা অনস্ত গুণে ক্লেশকর। তাই কৃষ্ণ আমার নাই, ইহা তাঁর মুখে আসিতেছে না, তাই আপনার হৃদয়ে হাত দিয়া সক্রেত দ্বারা জানাইতেছেন য়ে, কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় শৃত্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রভু সয়্য়াদ লইয়া গৃহত্যাগ করিলে, মহাস্তগণ সকাল বেলা

গদাসান করিয়া প্রভুর বাড়ী আদিয়া শুনিলেন, প্রভু কোণা চলিয়া গিয়াছেন। আর দেখেন যে, বাহির ছয়ারে মা শচী ঈশানের গাত্তে হেলান দিয়া বদিয়া আছেন। তাহার পরে বাহু ঘোষের পদ প্রবণ করুন—

বাস্থদেব ঘোষ ভাষা, শচীর এমন দশা,
মরা হেন বহিল পডিয়া।
শিবে করাঘাত করি, ঈশানে দেখায় ঠারি,

গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া।

অর্থাৎ শচী মুথে বলিতে পারিতেছেন না যে, নিমাই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন, তাই ঈশানকে সঙ্কেত দারা শুধু হাত নাড়িয়া আর মুখে বিষাদ মাখা লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলিলেন। দেইরূপ প্রভু কৃষ্ণ নাই, দেখাইলেন। স্বরূপ তাহাতে যেরূপ প্রভুর মনের হা হতাশ ভাব বুঝিলেন, পাঠক আমি তাহা কথায় কিরূপে তোমাকে বুঝাইব ? কৃষ্ণ সম্মুথে আর তিনি রাগ্রকরিয়াছেন, ইহাই ভাবিয়া প্রভু যথন বলিতেছেন, —বন্ধু, আমি তোমাকে তুটা মন্দ বলিয়াছি,—দে মনে, মূথে নয়, তাহাতে রাগ করিও না, আমি কি তোমাকে রুচ কথা বলিতে পারি ? প্রভূ ইহা যেরপ স্বরে ও মৃথের ভঙ্গিতে বলিলেন, আমি তাহা কেবল 'ক' 'খ'যের <u>সাহায্যে কিরুপে প্রকাশ করিব ৫ তবে পাঠক !</u> আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করুন, অর্থাৎ সাধন ভজন করুন, তাহা হইলে আপনাদের আস্বাদ-শক্তি ক্রমে বুদ্ধি পাইবে এবং তথন ক্রমে বুঝিবেন যে প্রভুর शश्चीदा-नीनाम य स्था चाह्न, তाहा क्रगरं चाद काथा । মহাপ্রভু শুধু কথা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করেন নাই, করিতেও পারিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে যে তরঙ্গ, যাহাতে তিনি নিজে এবং বাঁহারা নিকটে আছেন তাঁহারা ভাসিয়া গিয়াছেন, আর অভাবিধি

ভাগ্যবান্ ভক্তগণ ভাসিয়া যাইতেছেন,—তাহাতে ক খ গ্রের সমষ্টি ঠাই পাইবে কেন? তিনি সেই তরঙ্গ বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ হৃদ্বিদারক উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়েন, যে সম্দায় ভাব ব্যক্ত করিতে প্রভু সহস্র কলসী আনন্দ-জল ফেলিয়াছেন, সমস্ত নিশি আনন্দে নৃত্য করিয়াছেন, কি ক্লেশে, সহস্র বৃশ্চিকদন্ত বাক্তির ন্থায় ধূলায় গড়াগড়ি দিয়াছেন, মৃত্যুহ্ছ মৃচ্ছা গিয়াছেন, আর প্রত্যেক মৃচ্ছায় তাঁহার জীবনসংশয় বোধে ভক্তগণ হাহাকার করিয়াছেন,—আমি তাহা শুধু কথা দ্বারা কিরপে সম্যক প্রকারে ব্যক্ত করিব।

পাঠক মহাশয়! উপরের কথাগুলি মনে রাথিয়া, আমার এথন
বাক্য দ্বারা যে গন্তীরা বর্ণনা তাহা বিচার করুন। দিগদর্শন স্বরূপ
আমরা এক নিশির গন্তীরা-লীলার কিঞ্চিং বর্ণনা করিব। ইহাতে পাঠক
এই কয়েকটা বিষয় জানিতে পারিবেন। (১) সাধন ভাজনের
আরস্তই বা কি, আর শেষই বা কি ? (২) প্রভু আপনি আচরিয়া
জীবকে ধর্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার অর্থ কি ? (৩। প্রভু গন্তীরায়
যেরূপ জীবকে শিক্ষা দিলেন, তাহা কি উপায়ে স্বরূপ ও রামরায়ের
হাদয়ে প্রস্কৃটিত করেন। প্রথমতঃ পূর্বের বলিয়াছি, প্রভু বক্তৃতা
কি কথা দ্বারা মনের ভাব বড় ব্যক্ত করিতেন না,—অতি গৃঢ় যে রস
তাহা ভাব দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। যেমন নয়নজ্বল ফেলিয়া সহজে
কোন কথা বলিলে এক ফল হয়, আর কান্দিয়া বলিলে আর এক ফল
হয়। এথন প্রভুর এ ক্রন্দর কেমন ?

প্রভুর জীবনে যে ভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইত তাহা স্বষ্টিছাড়া।
তোমার আমার কোন কারণে নয়নে জল উদয় হইতে পারে, কিন্তু
প্রভুর যে নয়নজল সে আর এক কাণ্ড। ভক্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন
যে, প্রভু এক একবারে শত কলসী নয়নজল ফেলিতেন।

অবশ্য একথা শুনিলে সকলেরই মনে হইবে যে ইহা অত্যুক্তি, কিন্তু তাহা বড় একটা নয়। প্রভ্র নয়ন দিয়া যে জল পড়িত, সে পিচকারীর ন্যায়। প্রভ্ যেথানে থাকিয়া রোদন করিতেন উহা কর্দ্ধমময় হইত। একটি চিহ্ন দ্বারা প্রভ্র নয়নে কত জল পড়িত তাহা পরিষ্কার জানা যায়। সমুস্রতীরে প্রভ্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, আর ভক্তগণ দর্শন করিতেছেন ও হস্তে তালি দিতেছেন। সে বালুকাময় ভূমি, কিন্তু সেথানেও কর্দ্ধমের স্বষ্টি হইয়াছে,—এমন কি চিত্রের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রভ্র শ্রীপদ নৃত্য করিতে করিতে কর্দ্ধমে ডুবিয়া যাইতেছে, আর সেই নিমিত্ত সেথানে পায়ের দাগ পড়িয়া যাইতেছে।

হৃদয়ে অধিক পরিমাণে আনন্দ কি ভক্তির উদয় হইলে, নয়নজলের সহিত সর্বাঙ্গে পুলকের স্বষ্টি হয়। সচরাচর সে পুলক যেন ঘামাচির মত। কিন্তু প্রভূর যে পুলক তাহার এক একটি বদরী ফলের স্থায়। অধিকন্তু প্রত্যেক পুলকের উৎপত্তি স্থান হইতে রক্তোলাম হইত।

প্রভূ যথন মৃচ্ছা যাইতেন, তথন ভক্তগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতেন। কারণ কাহারও জানিবার উপায় ছিল না যে, তিনি তথন দেহে আছেন কি ছাড়িয়া গিয়াছেন। কোন এক ব্যক্তি মৃচ্ছিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে কি না, উহা জানিবার এক উপায় নাসিকায় তুলা ধরিয়া দেখা, উহা চলে কি না। কিন্তু ঘোর মৃচ্ছার সময় প্রভূব নাসিকায় তুলা ধরিলে উহা চলিত না। প্রভূ এইরূপে কথন তিন প্রহর পর্যান্ত মৃত্রের ক্যায় পড়িয়া থাকিতেন।

প্রভুর আনন্দে যে নৃত্য তাহা অবর্ণনীয়; সে নৃত্য দেখিলে ভক্তির উদয় হয়, নয়নে জল আইসে, ও আনন্দে সর্বশ্রীর তরক্ষায়িত হয়। প্রভূ যখন হাস্থ করিতেন, তখন কখন কখন এক প্রহরেও তাহা থামিত না। প্রভূব হাস্থ চন্দ্র-কিরণের সহিত তুলন। করা হইয়াছে। অতএব প্রভূ

আপনার মনের ভাব শুধু কথার দারা ব্যক্ত করিতে যাইতেন না। করিতে গেলে ফল তেমন হইত না। প্রভু আপনার মনের ভাব হাসিয়া, কান্দিয়া, নাচিয়া, মরিয়া প্রকাশ করিতেন।

কৃষ্ণ-বিরহে তাঁহার যে কি ক্লেশ হইত, তাহা তাঁহার মূর্চ্ছায় জানা যাইত। সেইরপ কৃষ্ণ-মিলনের দ্বারা তাঁহার যে কি স্থপ, তাহা তাঁহার মৃত্যে, প্রাকুল বদনে, চক্ষের ভঙ্গিতে ও হাস্তে প্রকাশ পাইত।

প্রভূব শিক্ষায় আর এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, প্রভূ যাহা শিক্ষা দিবেন দেই রদে যে রদিক তাহাকে আনিতেন; আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। যদি প্রভূব ইচ্ছা হইত যে স্থারস সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন, তবে তাহা আপনি না দিয়া, ঐ রসের রদিক যে শ্রীদাম তাহাকে আপনার দেহে আনিয়া তাহার দ্বারা শিক্ষা দিতেন। অর্থাৎ তথন তিনি শ্রীদাম হইতেন, মহাপ্রভূ থাকিতেন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি এই রূপে গম্ভীরায় ভদ্ধন-সাধন প্রণালী প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত আপনি আচরিয়া জীবগণকে দেখাইতেন। প্রভূ যেন একজন অতিশয় অমৃতপ্ত বিষয়-মৃয় জীব হইয়া স্বরূপ ও রামরায়ের নিকট এই নিজক্বত শ্লোকটি পড়িলেন, যথা—

অন্নি নন্দতমুক্ত কিম্বরং পতিতং মাং বিষমে ভবামুধৌ।
কুপয়া তব পাদপক্ষজস্থিতধুলীসহশং বিচিন্তয় ॥

ইহার ভাবার্থ এই—"হে শ্রীকৃষণ! আমি তোমার নিত্যদাস, ভবার্ণকে হাব্ডুব্ থাইতেছি, কুণা করিয়া আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধ্লি সদৃশ মনে কর।"

জীবের এইরূপ ভজন-পথ প্রথম অবলম্বন করিতে হয়। প্রভু ইহা ক্নে করিলেন ? তিনি ত বিষয়ে মগ্ন নন, রুফকেও ভূলেন নাই ? তবে, করিলেন কেন ? না, আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত। আর একটি শ্লোকে প্রভু এই ভাবটী ও ঐ প্রার্থনাটী প্রক্টিড করিলেন, যথা—

> ন ধনং ন জনং ন স্বন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীখরে ভবতাদ্যক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

ইহার ভাবার্থ এই—একজন বিষয়মুগ্ধ জীবভাবে প্রভূ বলিতেছেন, "আমি ধন জন ইত্যাদি চাই না, তবে এই চাই যে আমার জন্মে জন্মে তোমাতে অহেতৃকী ভক্তি হউক।"

প্রভূদেগাইলেন যে সাধক এইরূপে আর একটু অগ্রবর্তী হইলেন। তাঁহার পরে আর এক শ্লোকে প্রভূ বলিতেছেন, যথা—

নামামকারি বহুধা নিজসর্বাশক্তি

স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। ইত্যাদি।

প্রভুর প্রার্থনা এই ষে,—"হে ভগবান, তোমার বছ নাম আছে, আর সকল নামে তোমার শক্তি; এ নাম লইতে কোন নিয়ম কি বাধা নাই, অথচ আমার ইহাতে কচি হইল না।"

এখানে সহজ ভজন কি তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইতেছেন,—
স্থািং সহজ ভজন হঠতেছে—শ্রীনাম গ্রহণ করা মাত্র; তাহা করিলে
ক্রমে ক্রফপ্রেম হইবে। অবশ্য যখন ক্রফপ্রেম হইবে তখন সে ভজন
স্থার এক প্রকার, সে ভজনে অইসারিক ভাবের উদয় হইবে। নামের
যে কি শক্তি তাহা প্রভু এই শ্লোকে বিবরিয়া বলিতেছেন—

নয়নং গলদশ্রধারয়া বদনং গদগদক্ষয়া গিরা। পুলকৈনিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিশ্বতি।

অর্থাং "হে ভগবান! কবে তোমার নাম শ্রবণ করিতে করিতে আমার নয়নে জল, অঙ্কে পুলক, কণ্ঠবোধ প্রভৃতি হইবে।"

এই সমস্ত কৃষ্ণপ্রেমের লক্ষণ। প্রভু দেখাইতেছেন, নাম গ্রহণ

করিলে এই সম্দায় ভাব হয়, অর্থাৎ ক্লফপ্রেম হয়। তাহার পরে, যিনি ক্লফপ্রেমরূপ মহাধন লাভ করিয়াছেন, তাহার কি কথা, তাহা প্রভূ এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষ্যা প্রার্যায়িতম্। শৃণ্যায়িতং জগং সর্বাং গোবিন্দ বিরহেণ মে॥

এই অন্তৃত শ্লোকের যে ভাব তাহা প্রকাশ করিতে গন্ধীরায় প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় যাইত। এই বিরহ-বেদনা উঘাড়িয়া বলিতে যাইয়া প্রভু প্রত্যেক নিশিতে শত বার প্রাণে মরিতেন।

### পঞ্চদশ অধ্যায়

## প্রভুর অপ্রকট

এই মতে মহাপ্রভুর উৎকল বিহার। উৎকল বিহার কথা অনেক বিস্তার॥ চৈত্যুমঙ্গল।

ইহার বহুদিন পূর্ব্বে শচীদেবী অদর্শন হইয়াছেন। প্রভুর তথন বয়:ক্রম আট চল্লিশ বংসর, শক ১৪৫৫। তাহার পরে প্রবণ করুন, যথা চৈতন্তমঙ্গলে—

> হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ঘরে। বুন্দাবন কথা কয় ব্যথিত অন্তরে॥

সে আঘাঢ় মাস। নবদ্বীপের ভক্তগণ যেরপ নীলাচলে যাইয়া থাকেন, সেইরপ গিয়াছেন। প্রভূ নিজ ভবনে বসিয়া, ও তাঁহাকে বেড়িয়া সকল ভক্তগণ বসিয়াছেন। ছঃথের সহিত বৃন্দাবনের কথা বলিতে বলিতে প্রভু নীরব হইলেন। পরে দীর্ঘ নিশাস ছাড়িয়া উঠিলেন। প্রভু যদি উঠিলেন, সেই সঙ্গে ভক্তগণও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরে প্রভু চলিলেন, কোন্ দিকে না মন্দিরের দিকে। কাজেই ভক্তগণ তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন।

নিশাস ছাড়িয়া সে চলিল মহাপ্রভু।
এমত ভকত সঙ্গে নাহি হেরি কভু।
সম্ভ্রমে উঠিলা জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদারে॥
সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
স্থারে মন্দির ভিতরেতে উত্তরিল॥

এইরপে প্রভূ যথন মন্দিরে চলিলেন, ভক্তগণও তথন নীরবে পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। কারণ প্রভূ এরপ ভাবে ভক্তগণ ছাড়িয়া মন্দিরে কথন যাইতেন না, স্থতরাং ভক্তগণ চিস্তিত হইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভূ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পর ( চৈতক্তমঙ্গলে )—

নিরথে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেই থানে মনে প্রভু চিন্তিলা উপায়॥
তথন ত্বয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সম্বরে চলিল প্রভু অস্তরে উচাট॥

প্রভু দ্বারে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন যেন জগন্নাথের বদন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, আর যেন এই নিমিত্ত জগন্নাথের সম্মুথে অগ্রবর্ত্তী হইবার জন্ম ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রভূ অভ্যন্তরে কথনও যাইতেন না, গড়ুর-স্তন্তের নিকট দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন। দে দিবস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া উকি মারিতে লাগিলেন, যেন ভাল দেখিতে পাইতেছেন না, পরে একেবারে অভ্যন্তরে জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন।

এরপ প্রভু কখন করেন নাই, স্থতরাং ভক্তগণ প্রভুর কাণ্ড একট্ বিশ্বয় ও চিন্তার সহিত দর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বয় একটা কারণে অনস্ত গুণ বাড়িয়া গেল। অর্থাৎ প্রভু যেই অভ্যস্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনি দ্বার আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ভক্তগণ অবাক্ হইয়া বাহিরে দাড়াইয়া রহিলেন।

আষাঢ় মাস, সপ্তমী তিথি, রবিবার, বেলা তৃতীয় প্রহর। প্রভূ অভ্যন্তরে জগন্নাথ সমুখে, আর ভক্তগণ বাহিরে। প্রভূ যে কি করিতেছেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না, কারণ কপাট বন্ধ রহিয়াছে। ভক্তগণ চিস্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় অভ্যন্তরে হঠাৎ গোলমাল শুনিতে পাইলেন। সে শব্দ শুনিয়া সকলে ব্ঝিলেন, কি একটা মহাসর্কনাশ হইয়াছে।

গুঞ্জাবাড়ীতে তথন একজন পাণ্ডা ছিলেন। যদিও ভক্তগণ বাহির হইতে কিছু দেখিতে পাইতেছেন না, কিন্তু সেই পাণ্ডাঠাকুর গুঞ্জাবাড়ী হইতে প্রভূকে বেশ দেখিতে পাইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রভূ একটা কাণ্ড করিলেন, কি কাণ্ড তাহা পরে বলিতেছি। সেই কাণ্ড দেখিয়া পাণ্ডাঠাকুরটা দৌড়িয়া আসিলেন, আসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই চীৎকার শুনিয়া বাহিরের ভক্তগণ তাঁহাকে দার উন্মোচন করিতে বলিলেন। দ্বার খোলা হইলে সেই পাণ্ডাঠাকুর নিয়োক্ত কাহিনী বলিলেন।

তিনি বলিলেন,—প্রভূ ভিতরে প্রবেশ করিয়া জগন্নাথের সন্মূথে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিতে লাগিলেন। যথা খ্রীচৈতন্তমঙ্গলে—

আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে নিৰেদন করে প্রভূ ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥ অর্থাৎ প্রভূ মন্দির অভ্যস্তরে জগল্লাথের সম্মুথে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, কাতর স্বরে দীর্ঘনিশাস ছাড়িতে ছাড়িতে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। প্রভূ কি বলিলেন শ্রবণ করুন। যথা চৈত্ত্যুমঙ্গলে—

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যুগ আর। বিশেষতঃ কলি যুগে সঙ্গীর্ত্তন সার॥ কুপা কর জগনাথ পতিতপাবন। কুলিয়গ আইল এই দেহত শ্রণ॥

প্রভূ বলিতেছেন,—"গত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি,—এই কলিযুগের একমাত্র ধর্ম দকীর্ত্তন। হে জগন্নাথ! তুমি পতিতপাবন। এই কলিযুগ আদিয়াছে। এখন তুমি রুপা করিয়া জীবকে আশ্রেয় দাও।" প্রভূ তখনও জীবের কথা ভূলেন নাই। এই কথা বলিয়া প্রভূ কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা চৈত্তুসঙ্গলে—

> এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত-রায়। বাহু ভিজি আলিঞ্চনে তুলিল হিয়ায়।

অর্থাৎ পাণ্ডাঠাকুর দেখিতেছেন যে, প্রভু জগন্নাথকে এই নিবেদন করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইলেন। পরে প্রবণ করুন, যথ চৈতক্তমঙ্গলে—

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভূ হইলা আপনে॥
পাণ্ডাঠাকুর সম্বন্ধে চৈতন্তমঙ্গলে বলিতেছেন, যথা—
গুঞ্জাবাড়ীতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।
কি কি বলি, সম্বরে সে আইল তথন॥
বিপ্রে দেখি ভক্তে কহে শুন হে পড়িছা।
মুচাও কপাট, প্রভু দেখি বড় ইচ্ছা॥

উপরে যে "বিপ্রে দেখি" কথা আছে উহার অর্থ যে বিপ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার অর্থ এই যে, বিপ্রের চাৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন,—"পড়িছা-ঠাকুর শীঘ্র দার উন্মোচন কর, প্রভূকে দেখিব।"

তথন পড়িছা দ্বার খুলিয়া বলিতেছেন, যথা চৈতন্তমঙ্গলে—
ভক্ত আর্ত্তি দেখি কহে পড়িছা তথন।
গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে প্রভূ হৈলা অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখিত্ব গৌর প্রভূর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্বজন॥

অর্থাৎ গুঞ্জাবাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আমি সমুদায় দেখিলাম, প্রভূকে দেখিলাম ও স্বচক্ষে তাঁহাকে জগন্নাথের সহিত মিলিত হইতে দেখিলাম।

এ বোল শুনিয়া ভক্ত করে হাহাকার।

এ কথা শুনিয়া সকলে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। এই নিদারুণ আঘাত সহু করিতে না পারিয়া কেহ কেহ মরিলেন, কেহ কেহ বা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। বাঁহারা বাঁচিয়া উঠিলেন, তাঁহারা আর সেথানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রভুর সংকাপন জানিয়া ভক্তগণের কি দশা হইল তাহা বিস্তার করিয়া আর বলিব না, বলিবার সাধ্যও নাই। আমাদের প্রভু যাইবার বেলা আমাদিগকে জগন্নাথ দেবের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। সঁপিয়া দিয়া আবার নিজে সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন। আমাদের প্রভু কি সত্যই চলিয়া গিয়াছেন? তিনি যাবেন কোথায়? গেলে আমাদের উপায়? আমরা যে বড় বড় পরমেশ্বর, বড় বড় দেবদেবা ত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে মাথা বেচিয়াছি। তিনি যদি

চলিয়া যান তবে আমরা কোথায় যাইব ? জীবনে আনেক স্থভোগ করিয়াছি, তৃঃধও পাইয়াছি আনেক, তৃঃথও মনে নাই স্থও মনে নাই। মরণ সময় নিকটবর্ত্তী, এখন শ্রীগোরাঙ্গ তুমি যদি যাবে তবে আমাদের কি থাকিবে ?\*

## ষোড়শ অধ্যায়

#### ত্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাত্মর্ভাব

ভারতবর্ষে যেরূপ অধ্যাত্মবিভার চর্চ্চা হইয়াছে, এরূপ আর কোথাও হয় নাই। ইহা কেবল রাদ্ধণ দারা হইয়াছে, স্থতরাং রাদ্ধণগণের নিকট ভারতবর্ষীয়গণের ও জগতের যে ঋণ তাহা অশোধনীয়। তাঁহাদের সহিত ভারতবর্ষের অভ্যাত্ম জাতির এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহারা সকলের জন্ম জান ও পর্ম চর্চ্চা করিবেন, অভ্যাত্ম সকলে তাঁহাদিগকে পালন করিবেন। ইহাতে এই হইল যে, রাদ্ধণগণ উন্নতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্যাত্ম জাতীয়গণ উন্নতি না করিয়া পড়িয়া রহিলেন, বরং ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর পরে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রামানন্দ বৈষ্ণবধর্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। তথন বৈষ্ণবর্গণ শাক্তদের অপেকা প্রবল হইয়াছেন,

<sup>\*</sup> কোন স্থানে দেখিতে পাই যে, ভক্তগণ সকলে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতন পাইলেন, কেবল বরূপ নয়। দেখা গেল তাহার স্থান ফাটিয়া প্রাপ্ত বাহিক্র হইয়া গিয়াছে। আমাদের কঠিন হালয় ফাটিবার নয়।

কারণ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র ভাল, ও নৃতন জীবন। কিন্তু আবার বৈদিক ধর্ম্মের আধিপত্য বৃদ্ধি ও বৈষ্ণবধর্মের পতন হইয়াছে। যথন গৌড়ে বৈষ্ণবদৰ্ম প্ৰবল হইল, তথন অবশ্য ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতগণ বড় ভয় পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন সমাজে তাঁহাদের যে পদ ছিল, তাহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শ্রীগে!রাঙ্গ যে ধর্ম শিক্ষা দিলেন. বাক্যজালে যিনি তাহার যতরূপ আবরণের স্বষ্টি করিতে পারেন করুন, কিন্তু তাহার স্থলমর্ম এই যে, শ্রীদচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান স্থীবের এক্মাত্র উপাস্ত, অক্তান্ত দেবদেবী ভদ্ধনে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না, বরং এই শ্রীভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায়—প্রেম ও ভক্তি: মন্ত্র তন্ত্র. যাগ ও যজ্ঞে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ জীবকে যে শিক্ষা मिट्ट नाशितन, তारा अग्र तक्य। ठाराता वनितन—याभ य**छ क**त, শীতলা মনসা প্রভৃতির পূজা কর। আর এই সমুদয় কার্য্য ব্রাহ্মণ দারা করাইও, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ ইহাতে অধিকারী নয়। এইরূপে ব্রাহ্মণকে কর দেওয়াই হইল অপর সকলের ধর্মচর্চ্চার প্রধান অঙ্গ। আর এইরপে ব্রাহ্মণগণ ত্মুন্তান্ত জাতির নিকট তাহাদের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্ব হইতেই কর আদায় করিতে লাগিলেন। সন্তান গর্ভে প্রবেশ করিলে পঞ্চামৃত, তার পরে জন্ম হয়। জন্ম হইলে ষষ্টিপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যান্ত ত্রাহ্মণকে কর দিতে হয়। মরিয়া গেলেও কর দেওয়া স্থগিত হইল না। তারপর বার্ষিক প্রাদ্ধ, সপিগুকরণ ইত্যাদি আছে। এইরূপে অক্যান্য জাতি জন্মের পূর্ব্ব হইতে মরণের পর বছদিন পর্যান্ত কর দিতে লাগিলেন। এইরূপ অন্তত কর স্থাপন জগতে আর কোথায়ও দেখা যায় না।

অতএব জীবের ধর্ম কি রহিল, না—ব্রাহ্মণকে কর দেওয়া। দোল দুর্গোৎসব ত আছেই, ইহা ছাড়া তেত্তিশ কোটী দেবতার পূজা,— পূজা কিনা ব্রাহ্মণকে কিছু দেওয়া; উত্তম আহার, দক্ষিণা, কাপড়, ইত্যাদি।

আবার গুরুরূপে ব্রাহ্মণগণ কর্ণে মন্ত্র দিলেন এবং সেই হইতে শিষ্য তাঁহার চিরকালের সম্পত্তি হইল। তথন হইতে গুরুর আর কিছু করিতে হয় না। শিষ্যবাড়ী গমন করিলে শিষ্যের গোষ্ঠীবর্গ তাঁহার চরণে মস্তক কুটিবে, তাহার অর্থ থাকুক বা না থাকুক, গুরুকে দিতেই হইবে। এই যে নানাবিধ উৎসব ও দেবদেবীর পূজা, ইহা সমুদ্য ব্রাহ্মণগণের হস্তে, অন্তান্ত জাতি কেবল তাহার বায় বহন করিবে মাত্র।

যথন হিন্দুগণের এইরূপ অবস্থা,—যথন আচার্য্যগণ এইরূপ বিষয়-লোভে জ্ঞানশৃন্ত হইয়া শিষ্যগণের বিত্ত অপহরণ করিতে লাগিলেন—যথন গুরুগণ পরকালে ভাল হইবে, এই স্তোক-বাক্য বলিয়া নানাবিধ উৎসব স্বষ্টি করিয়া, শিষ্যের নিকট অর্থ লইতে লাগিলেন,—যথন এইরূপে ভগবানের নাম লইয়া, "আমি পতিতপাবন" এইরূপ ভান করিয়া আচার্য্যগণ স্বচ্ছন্দে বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন,—যথন ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পাদোদক পানে পাপের শাস্তি হয়,—তথনই খ্রীভগবান নবনীপে উদয় হইলেন।

যদি আচার্য্য ভাল হন, তবে শিশু মন্দ হইলেও তত ক্ষতি হয় না।
কিন্তু যথন বিষয়-লোভে আচার্য্যগণ, শিশুকে গ্লায় বান্ধিয়া, আপনারা
নরককুণ্ডে ঝম্প দিতে লাগিলেন, তথন শ্রীভগবান আর থাকিতে না
পারিয়া, কুপার্ত্ত হইয়া, আচার্য্য ও সাধারণ জীবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত
অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীভগবান স্বয়ং প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে জীবগণকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ধর্ম ব্রাহ্মণগণের ভাল লাগিল না।

শ্রীগৌরাকের ধর্ষের সারমর্ম পূর্বের বলিয়াছি, আবার বলিতেছি।

শ্রীভগবান সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাকে কেবল প্রেমভক্তিতে পাওয়া ষায়।
অতএব শ্রীভগবস্তুক্তি ও প্রেমই পরমপুরুষার্থ, আর শ্রীভগবস্তুক্তই
মুক্ত জীব।

এখন প্রেমভক্তি যদি শ্রীভগবচ্চরণ লাভের একমাত্র উপায় হইল, তবে যাগ-যক্ত প্রভৃতি নানবিধ উৎসব-পার্ব্বণ সমৃদয় গেল। কারণ সে সমৃদয়ে প্রেমভক্তি নাই। আর তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ যে অনায়াদে অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা দিন যাপন করিতেছিলেন, তাহা সমৃদয় গেল।

কাজেই ব্রাহ্মণগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ আচার্য্যগণ বে, এইরপে আপনাদের ও তাহাদের সর্বনাশ করিয়া শুধু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন এরপ নয়, সমাজে অপরিদীম সন্মানও লাভ করিতেন। তাঁহারা অক্সান্ত বর্ণের নিকট কিরপ সম্মান দাবী করিতেন, তাহা সকলেই জানেন। যিনি ব্রাহ্মণ তিনিই শুরু, বিপ্রপাদোদক পান করিলে সমস্ত আপদ নষ্ট হয়। ব্রাহ্মণকে মারিতে নাই, ব্রাহ্মণ অবধ্য। ব্রাহ্মণকে উপবাদী রাথিয়া আপনারা ভোজন করিতে নাই।

কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে ব্রাহ্মণগণের শুধু উপার্জ্জনের পথ গেল তাহা নহে, সমাজে সম্মান যাইবার যো হইল,—যেহেতু ব্রাহ্মণগণ চিরদিন শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণই গুরু। আবার গৌরাঙ্গের উপদেশ হইল —যে ভক্ত সেই কেবল পূজ্য। ভক্ত যদি চণ্ডাল হয় তবু সে অভক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—এই আমাদের প্রভুর শিক্ষা। কাজেই ব্রাহ্মণগণ একেবারে মারমার কাটকাট করিয়া উঠিলেন।

স্বার্থ লইয়া যেখানে এইরপ টানাটানি, সেখানে একটা ব্রান্ধণেরও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ না করিবার কথা। কিন্তু তবু অনেকে স্বার্থ ত্যাগ ক্রিয়া বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। মনে ভাব্ন ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম বাড়ী প্রত্যাগমন করিলে, বলরাম মিশ্র তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইলেন। এরপ সমাজবিরোধী কার্যা তিনি কেন করিলেন ? ঠাকুর মহাশয়্ব কায়ন্থ, তাঁহার নিকট বলরাম মিশ্র মন্ত্র লইলে সমাজে মহা গগুগোল উপস্থিত হইল। এইরপ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ছিলেন অঘিতীয় পণ্ডিত, তিনিও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইহাতে সমাজে তিনি, তাঁহার স্ত্রী ও বিধবা কলা বহুতর উৎপীড়িত হইলেন। সমাজ-সম্মত পথসকল পরিত্যাগ করিয়৷ তাঁহারা ঐরপ ঘার বিপরীত পথে কেন চলিলেন ?

কোন চলিলেন ভাহার কারণ বলিতেছি। শেষ ভালই ভাল,—পর-কালের ভালই প্রকৃত ভাল, ইহকালের সম্পত্তি কিছুই নহে। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও তাঁহারা ব্রাহ্মণ, তবুও তাঁহারা পতিত। অক্তকে পথ দেখান অনেক দ্রের কথা, আপনারাই পথ না পাইয়া গর্জে পড়িয়া হাবুড়ুবু খাইতেছেন। আপনারা গর্জে হাবুড়ুবু খাইতে খাইতে অক্তকে উদ্ধার করিতে বাওয়া যেরপ হাস্থকর, তাঁহাদের পক্ষে আপনারা অসিদ্ধ সত্ত্বেও, কেবল ব্রাহ্মণ বলিয়া শিয়ের উদ্ধারের ভার ঘাড়ে লওয়া, সেইরপ হাস্থকর। তাঁহারা ভাবিলেন, এইরপে অক্ত জীবকে ষষ্ঠী-মাকাল পূজা করাইয়া অর্থ উপাজ্জন করা ঘোর বঞ্চনা ভিন্ন আর কিছু নহে। এই সমস্ত ভাবিয়া, অক্তকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপাজ্জনির পথ ছাড়িয়া দিয়া আপনারা যাহাতে উদ্ধার হয়েন তাহাই তাঁহারা করিলেন। এইরপ সমাজবিক্ষক পথ অবলম্বন:করায়, তাঁহাদের প্রতি সমাজে উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। কিন্তু সে কয়িদনের জন্তু প অন্তিমে নিত্যধামে সচিদানন্দ-বিগ্রহকে চিরদিনের জন্তু পাইবেন, এই আশায় তাঁহারা সমৃদয় সহিয়া খাকিলেন।

এইরূপে শ্রীগোরাঙ্গের ধর্ম-প্রচার আরম্ভ হইলে, বাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহারা জয় জয় করিয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহারা ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তক পদতলে দলিত হইতেছিলেন। আবার ব্রাহ্মণেরাও মার মার করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম-ভীক, তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের মত অবলম্বন করিলেন। বলা বাহুল্য, এরপ ধর্মভীক লোকের সংখ্যা অতি অল্প।

যত দিন বৈষ্ণবর্গণ তুর্বল ছিলেন, তত দিন শাক্তর্গণ ঘুণা করিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতেন না। কিন্তু বৈষ্ণবর্গণ ক্রমে যথন প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগকে জব্দ করিবার যতরূপ পথ আছে ব্রাহ্মণর্গণ ক্রমে ক্রমে সমৃদয় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। আগ্ধ কায়স্থ ও বৈত্যগণ ব্রাহ্মণর্গণের সহিত রহিয়া গেলেন। এইরূপে তুইটি দল হইল। বৈষ্ণবর্গণের দলে রহিলেন, অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈত্য এবং সমৃদয় নবশাখগণ। আর, শাক্তর্গণের দলে রহিলেন প্রায় সমৃদয় বাহ্মণ, প্রায় সমৃদয় কায়স্থ, আর প্রায় সমৃদয় বৈত্য।

নবশাগগণ ব্রাহ্মণের প্রধান সহায় এবং তাঁহারা নিরীহ ভালমাত্র্য ও ব্যবদা করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। যে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য তাঁহাদের নেতা, তাঁহারা সাধু ভক্ত। "তৃণাদপি" শ্লোকের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি গঠিত। তাঁহারা, তীক্ষুবৃদ্ধিদম্পন্ন ও সমাজে অসীম পদস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পারিবেন কেন? স্থতরাং রাজদ্বারে বৈষ্ণবগণ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন; এবং ব্রাহ্মণগণ জমিদারগণ দ্বারা এমন কি কাজীকে হাত করিয়া "বৈরাগী বেটাদের" টিকি কাটিতে লাগিলেন।

এইমাত্র বলিলাম, বৈষ্ণবগণের অক্সশস্ত্র ভাল ছিল, সেই জন্ম তাঁহাদের দল ক্রমে বাড়িয়া চলিল। ইহার ফলে ক্রমে দেশে তুইটি পৃথক দল হইল। তথন বৈষ্ণবগণ এরূপ প্রবল হইয়াছেন যে, "বৈরাগী বেটারা" বলিয়া তাঁহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিবার পথ রহিল না। কারণ

বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রবেশ করিতে লাগিলেন।
বাঁহাদিগকে শাক্তগণ পূর্ব্বে সম্মান করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বৈষ্ণব
হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে "বৈরাগী বেটারা" বলিতে পারিলেন
না। ক্রমে কিরপ অভূত পরিবর্ত্তন হইল প্রবণ করুন। বৈষ্ণবগণ ক্রমে
ব্রাহ্মণের "ঠাকুর" উপাধি কাড়িয়া লইলেন, আর আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব
ঠাকুর' বলিতে লাগিলেন। এ পর্যান্ত কেবল ব্রাহ্মণগণ যে পতিতপাবন
ছিলেন, তাহা বৈষ্ণবগণ স্বীকার করিতে চাহিলেন না,—তাঁহারা
আপন উদ্ধারের নিমিত্ত 'বৈষ্ণব গোসাঞির' নিকটই প্রার্থনা করিতে
লাগিলেন। যথা পদ—

আজ মোরে ক্বপা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি। তোমা বিনা গতি নাই—ইত্যাদি।

ঝড়ু ঠাকুর ভূঁয়েমালি, অস্পৃষ্ঠ জাতি, ভক্তির বলে তিনি হইলেন 'ঝড়ু ঠাকুর', আর বড় বড় ভক্তগণ তাঁহার প্রসাদ পাইতেন।

যথন রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন, তথন শাক্তগণ বড় ক্রেশ পাইলেন। কারণ রামচন্দ্র কবিরাজ একজন পদস্থ ব্যক্তি, অতি অল্প বয়সে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হওয়ায় সমাজে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠান্থিত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন। সেথানে শাক্ত পণ্ডিতগণও গিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—"কবিরাজ! শিবকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রম্ণকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কিন্তু জান না কি যে, তোমার ক্লম্থ শিবকে পূজা করেন? তাহাতে রামচন্দ্র ঘৃটি শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নীরব করিলেন, যথা।—

> শৈবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিনোহপি শৈব স্বয়ং। তথা সমতয়াথবা বিধিহরাদিমূর্ত্তি ত্রয়ং॥

বিলোক্য ভব বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গ ক্রমং। প্রণম্য শিরসাহিতৌ বয়নুপেন্দ্র দাস্তং প্রিতাঃ॥

এই শ্লোকের অর্থ এই—শিব বিষ্ণুর উপাসক বিধায় বিষ্ণু জগত্পাশ্য হউন, কিম্বা বিষ্ণু শিবের উপাসক বিধায় শিবই জগত্পাশ্য হউন, অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিনই সমভাবে জগত্পাশ্য হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তবৃন্দের শাস্ত্র অবলোকন করিয়া তাঁহাদের উভয়কে মন্তকের দারা প্রণাম করিয়া উপেক্রের অর্থাৎ ভগবানের দাসত্ব আশ্রয় করিয়াছি।

> প্রছলাদ গ্রুব রাবণাক্মজ বলি ব্যাসাম্বরি যাদয়ো: ত্তে বিষ্ণুপরায়ণা বিধিভব শ্রেষ্ঠা জগন্মস্থলা: যে হন্মে রাবণ বাণ পৌগুরুক ক্রোঞ্চ \* \* অহো যদ্ভক্তা নচ তৎপ্রিয়াং নচ হরে স্তম্মার্জ্জগদৈরিণ:।

প্রহলাদ, ধ্রুব, বিভীষণ প্রভৃতি বিষ্ণু-পরায়ণ, এ কারণ তাঁহারা মহাদেব ও ব্রহ্মার পরম প্রিয় ও জগমান্দলকারক।

রাবণ, বাণ, পৌগুরুক প্রভৃতি অস্ত্রগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্ত হইয়াও তাঁহাদের প্রিয় হয় নাই ও হরিরও প্রিয় হয় নাই, স্থতরাং জগবৈরী হইয়াছিল। ইত্যাদি।

রামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব্ব উত্তর বিচার করুন। রামচন্দ্র বলিতেছেন, "আমরা দেখিতেছি শ্রীকৃষ্ণকে প্রহলাদ ধ্রুব প্রভৃতি ভদ্ধন করিয়া জগতে ও দেবগণের মান্ত হইয়াছেন। কিন্তু শিব ও ব্রন্ধার ভক্তগণ—যথারাবণ বাণ প্রভৃতি—জগতের বৈরী ও দেবগণের অপ্রিয় হইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে ভদ্ধনা করাই শ্রেষ্ণ, মহাদেবকে নয়।

শ্রীগোরাঙ্গের ধর্মের এই স্বাভাবিক চরম। শ্রীগোরাঙ্গের ধর্মের বাজ একটি। সেটি এই যে,—শ্রীপূর্ণবিদ্ধা সনাতন, জীবের প্রতি রূপার্থ হইয়া নবদীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবকে উপদেশ দিয়া জীবের সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া শেষে জীবের মৃথচুম্বন পর্যাস্ত করিয়াছিলেন।

ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বীজ। ইহাতেই চৌষট্ট রস আছে। বাঁহার হৃদয়ে এই বাজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাঁহার আর কোন শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, মধু হইতেও মধু, সরল হইতেও সরল, এই অভিনব ধর্মের স্বষ্টি হইল। ইহাতে যাগ, যজ্ঞ, দেবদেবী পূজা, কিম্বা কৌলিন্তোর, জাতীয় ও বংশের গৌরব কিছুই থাকিল না।

এইদ্ধপে পরিশেষে শাক্তগণ আলোচাল ও কলা লইয়া, আর বৈষ্ণবগণ প্রেমভক্তি লইয়া থাকিলেন। অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ জয় হইল।

কিন্তু এখন আবার বৈদিক-ধর্মের সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছে। এখন আর সে নয়নধারা নাই, বাহু তুলে নৃত্য নাই, ধ্লায় গড়াগড়ি নাই। প্রভূর অবতারের পূর্বে সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল আবার তাহাই হইয়াছে। এখন আর শাক্ত-বৈষ্ণবে বড় প্রভেদ নাই। শাক্তধর্মের সার আলোচাল কলা, বৈষ্ণবধর্মের সারও প্রায় তাহাই হইয়া দাঁড়াইতেছে, বৈষ্ণবগণও ক্রমে কর্ত্তব্যে শাক্ত হইতেছেন।

বৈষ্ণবগণ প্রবল হইলে শাক্তগণের সহিত তাঁহাদের বিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্বের বৈষ্ণবগণ ত্বল ছিলেন বলিয়া সম্দয় সহিয়া থাকিতেন। শেষে বলবান হইলে, ক্রমে তাঁহারা তুই একটা কথা বলিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে এই বিবাদ হাস্তারসের প্রস্রবণ হইল। হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদের কথা সকলে জানেন। হিন্দুরা কলা-পাতার যে পৃষ্ঠে ভোজন করেন, মুসলমানেরা তাহা উন্টাইয়া লইলেন। হিন্দুর গাড়ু, মুসলম্ভানের বদনা। হিন্দুরা গোঁফ রাথেন দাড়ি ফেলেন, মুসলমানেরা গোঁফ ফেলেন

দাড়ি রাখেন। এইরপে বৈষ্ণব বলেন তরকারী বানান, শাক্ত বলেন তরকারী কুটা। দাশরথী রায় আমোদ করিয়া এই কোন্দল বর্ণনা করিয়াছেন। যথা, বৈষ্ণব কালীতলার হাটে যান না, শাক্ত রুষ্ণনগরের বাজারে যান না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময়কার একটা ঐতিহাসিক কাহিনার দ্বারা প্রকাশ পাইবে যে, প্রভ্র ধর্ম তথন ভারতবাসীর চিত্ত কিরপ অধিকার করিয়াছিল। জ্বয়পুরের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য দিখিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পরকীয়া রসতত্ব আক্রমণ করিলেন; করিয়া স্বকীয় মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। বিচারে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইলেন। কিন্তু জয়পুরের রাজা ইহাতে সল্কুট্ট না হইয়া তাঁহাকে বঙ্গে পাঠাইলেন। আসিবার সময় তিনি পথে প্রয়াগ ও কাশীর বৈষ্ণবগণকে পরাস্ত করিয়া পরে শ্রীনবদীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদেব নবদীপে জয়পত্র চাহিলেন, কিন্তু বিনাবিচারে নদীয়াবাসীরা উহা দিতে সম্মত হইলেন না। পরে তথনকার নবাব জাফর খাঁর আয়ুক্ল্যে এক প্রকাণ্ড সভা হইল; সেই সভায় কৃষ্ণদেব রাধামোহন ঠাকুরের নিকট পরাস্ত হইলেন, ইনি আচার্য্য প্রভূর প্রপৌত্র,—বিখ্যাত পদকর্ত্তা ও পদসংগ্রাহক।

এ সম্বন্ধে যে দলিল প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শান্তিপুর, নবদীপ, থড়দহ, বর্জমান, কাটোয়া, কানাইডাকা প্রভৃতি স্থানের গোস্বামীদিগের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলিলেন—"আমরা শ্রীগোরাক্ষ মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে য়ে ধর্ম স্থায়ী হয়, তাহাই লইব,—এইমত প্রতিজ্ঞা করিলাম।" এই মর্ম্মে শ্রীয়ুক্ত নবাব জাফর খাঁ সাহেবের নিকট দরখান্ত হইল।

তি হো কহিলেন, ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজে হয় না। অতএব বিচার ক্বুল ক্রিলেন। সেই মত সভাসদ হইল। শ্রীপাট নব্দীপের ক্লফরাম ভট্টাচার্য্য, তৈলঙ্গদেশের রামজয় বিভালঙ্কার, সোনগর গ্রামের রামরাম বিভাভূষণ ও লক্ষীকান্ত ভট্টাচার্য্য, গয়রহ, কাশীর হ্রানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়নানন্দ ভট্টাচার্য্য সাং মইনা ।\*

তথনকার বিবাদের অবস্থা আর একটা কাহিনী দ্বারা ব্ঝিতে পারা যাইবে। পুঁটীয়া রাজধানীতে রাজা রবীন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে ত্ইজন বৈষ্ণব অতিথি হইলেন। রাজা ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের শিষ্ণ, ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবর্গণ অতিথি হইলে পূজারী ব্রাহ্মণ ত্ই থালা ভরিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। বৈষ্ণবর্গণ জিজ্ঞাদা করিলেন, এ কাহার প্রসাদ ? পূজারি বলিলেন, "কালীর প্রসাদ।"

অমনি বৈষ্ণবৰ্গণ বলিলেন যে, তাঁহারা বিষ্ণুর প্রসাদ ব্যতীত গ্রহণ করেন না।

এই কথা রাজার কর্ণে গেল। বৈষ্ণবগণের আর রাত্রে আহার হইল
না। প্রাতে যখন তাঁহারা চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন প্রহরীরা
তাঁহাদিগকে আটক করিল। তারপর রাজা আদিলেন, "বৈরাগী
বেটাদের" ডাকাইলেন, তর্জন গর্জন করিলেন। শেষে কয়েক দিবস
বিচার হইল। তাহার ফলে রাজা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেন। সেই
অবধি পুঁটীয়ার ঘর পরম বৈষ্ণব হইলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈষ্ণবগণের অস্ত্র শন্ত্র ভাল ছিল। কাজেই শাক্তগণ যুদ্ধে হারিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবধর্ম স্বাভাবিক ধর্ম, উহা মাধুর্যময়। বৈষ্ণবগণের অপূর্ব্ব ভজন-পদ্ধতি দেখিয়া লোক আরুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ব্রজ্বস আস্বাদন করিয়া মোহিত হইলেন। শাক্তগণের উহা কিছু ছিল না।

শ্রীবৃক্ত রামেক্রফ্লর ত্রিবেদী প্রকাশিত প্রতিলিপি, সাহিত্য-পরিবং-পত্রিকা।
 কাল্কন, ১৩০৬।

তাঁহাদের সাধন-ভজন কেবল যাগ যোগ প্রক্রিয়া লইয়া। তাহাতে প্রেম, কি ভক্তি, কি কোন রসের সংস্রব ছিল না। দশ ঘড়া ঘত পোড়াও, কি দশ শত পশু বধ কর, তাহাতে হৃদয় দ্রব কি উন্নত হইবে না। কিন্তু বৈষ্ণবগণ দাস্ত হইতে স্থক্ষ করিয়া ক্রমে মধুর-রসের আশ্রেয় লইয়া অনায়াসে রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। শাক্তগণ প্রথমে এই রসাস্বাদন প্রথাকে ঠাট্টা করিতেন। তাঁহারা বৈষ্ণবগণকে "ভাবুক বেটারা" বলিয়া গালি দিতেন। রসকে "ভাবকালি" বলিয়া বিদ্রেপ করিতেন। কিন্তু মুখে ঠাট্টা করিলে কি হয়, প্রেম ও ভক্তি সহজেই মিষ্টি জিনিয়। প্রায় জীবমাত্রেই উহা আস্বাদ করিয়া পুলকিত হয়েন। শাক্তগণ দেখিলেন যে, বৈষ্ণবগণের রসাস্বাদন স্বরূপ যে স্থথের প্রস্রবণ আছে, তাহা তাঁহাদের নাই। আর সেই রসে আক্রষ্ট হইয়া অনেক শাক্ত বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন। তথন তাঁহারাও আপনাদের মধ্যে রসের স্থিটি করা প্রয়োজন বোধ করিলেন।

বদের স্থাষ্টি করিতে গেলে, নায়ক-নায়িকার প্রয়োজন। কাজেই তাঁহাদের নায়ক হইলেন মহাদেব। কিন্তু মহাদেবকে লইয়া মধুর-রস উঠাইতে পারিলেন না। যেহেতু মহাদেবের আকার সন্ধ্যাসী ও সাধুর মত,—নাগরের মত নয়। মধুর-রদের নাগর যদি ভস্মারত সন্ধ্যাসী হয়েন, তবে রসভঙ্গ হয়। আর পার্বতী স্থী নহেন, তিনি জননী। বাবাসন্মাসী ও মা-জননীকে লইয়া মধুর রস হয় না। শাক্তগণ স্থ্য-রস্থ স্থাষ্টি করিতে পারিলেন না, কারণ মহাদেবের স্থা কেহু নাই।

স্তবাং তাঁহাদের দাস্ত ও এক প্রকার "কাল্পনিক" বাৎসল্য রস লইয়া সম্ভষ্ট হইতে হইল। এইরূপে আগমনী ও বিজয়ার স্বষ্টি হইল। গিরি হইলেন নন্দ, গিরিরাণী যশোদা, উমা হইলেন ক্লফ। উমা শুশুর বাড়ী গিয়াছেন। গিরিরাণী কান্দিতে লাগিলেন,—যেমন যশোদা শ্রীক্লফের বিরহে কান্দিয়াছিলেন। যশোদা বলেন,—"নন্দ, আমার গোপালকে কোথা পাঠাইয়া দিলে; ভাহাকে আনিয়া দাও"। গিরিরাণী বলিলেন,—"গিরিরাজ, আমার উমাকে আনিয়া দাও।"

বৈষ্ণবেরা গান করেন "দেখে এলাম চিকন কালা" ইত্যাদি ইত্যাদি।
শাক্তেরা গায়েন "গিরি ষাও আন গিয়া আমার উমারে।" এইরূপে
শাক্তগণ তাঁহাদের ধর্মে কিঞ্চিৎ রস প্রবেশ করাইলেন। আমরা শাক্তগণকে উমার কথা লইয়া রোদন করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু বৈষ্ণবগণের
যে নন্দ-যশোদা লইয়া বাৎসল্য রস, ইহা স্বতন্ত্র জিনিষ। এই বাৎসল্য রস,
গিরিরাজ ও উমার দারা স্ট বাৎসল্য রস হইতে আকাশ পাতাল পূথক।

আবার বৈশ্ববগণের যুগলমিলন আছে, যাহা জীবের পঞ্চমপুরুষার্থ। প্রীভগবানের পার্শ্বে প্রীমতী রাধাকে রাধিয়া তাঁহারা যে ভজনা করেন, সে মাধুর্যারস বর্ণনাতীত। কিন্তু শাক্তগণের সেরপ কিছু ছিল না। সেই জন্ম শাক্তগণের এইরপ একটী দৃশ্যের দরকার হইল। কিন্তু হরপার্ব্বতীকে লইয়া যুগলমিলন করিতে পারিলেন না, যেহেতু পার্ব্বতী হইতেছেন মা, আর হর পিতা এবং তাঁহার রূপ নাগরের মত নয়। তথন তাঁহারা বৈশ্ববের মিলন-গীতের স্থানে, আর একরূপ দৃশ্য স্কৃষ্টি করিলেন। বৈশ্ববের মিলন-গীতের স্থানে, আর একরূপ দৃশ্য স্কৃষ্টি করিলেন। বৈশ্ববের গারেন "কি শোভা শ্যামের বামে" ইত্যাদি; শাক্তগণ তাহার পরিবর্ত্বে গাহিতে লাগিলেন, "কেগো কালান্ধি উলন্ধি বামানাচিছে।"

শাক্তগণের এই যে কালী উলঙ্গ হইয়া মহয়রক্তাবৃত স্থানে নৃত্য করিয়াছেন, এরপ চরম দৃষ্ঠ উপযুক্তই হইয়াছে। কারণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের 'সৌন্দর্য্য,' ও শাক্তগণ শ্রীভগবানের 'বিভীষিকা' পূজা করেন, তাঁহাদের দর্শনীয় বস্তু, সেই নিমিত্ত কি হইলেন, না—"বিকট-দশনা, ক্ষধির-মগনা, বামা-বিবসনা ইত্যাদি।" কাজেই শাক্তের ভঙ্গনে আদৌ প্রেমভক্তি ছিল না, থাকিতেও পারে না। সেই ভন্ধনে ছিল কি, না—সাধনা দারা দিদ্ধি বা শক্তি আহরণ করা। স্বতরাং উহার সহিত রসের কোন সংস্রব ছিল না। তান্ত্রিক মতামুসারে একটি দেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া দারা বাধ্য করিয়া দিদ্ধি আহরণ করাই এই শাক্তধর্শের উদ্দেশ্য।

বৈষ্ণবেরা কুঞ্জভঙ্কের সময় গাইয়া থাকেন, "এমনি ভাবে থাকুক মোদের যুগলকিশোর ইত্যাদি"। শাক্তেরা দেখাদেখি নব্মী-নিশিতে গাইতে লাগিলেন, "নিশি তুমি প্রভাত হইও না, তুমি পোহাইলে উমা না বহিবে ঘরে" ইত্যাদি।

আগমনী ও বিজয়াতে কিছু বস আছে বলিয়া লোকে মৃশ্ধ হইয়া থাকেন। বামপ্রসাদের ভক্তি-অঙ্কের গীতগুলিও মধুর, কিন্তু এ সমৃদয় বৈষ্ণবগণের সামগ্রী, বৈষ্ণব-ধর্ম হইতেই এই সমৃদয় গীতের বীজ লওয়া হইয়াছে—ইহা পূর্বের্ব ছিল না।

শীগোরাঙ্গ যে ভক্তির তরঙ্গ জগতে আনেন, তাহারই ছায়া লইয়া শাক্তর্গণ নিজ নিজ দেবতাগণের উপাসনায় সন্নিবেশ করেন। রঙ্গ দেখুন, রামপ্রসাদ শক্তিকে বলিতেছেন,—"মা তোর মায়া নাই" ইত্যাদি। এখন শ্রীভগবানকে তুই মূই করা, কি এরপ নিজন্তন ভাবিয়া ভজন করা, শ্রীগোরাঙ্গই জীব-সাধককে শিক্ষা দেন। কালী কি তুর্গাকে "তুই মূই" করার নিয়ম পূর্বেছিল না। কালী বা তুর্গার সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইয়া এইরূপ তুই মূই করিতে পূর্বের্ব কাহারও ইচ্ছা বা সাহস হইত না, প্রয়োজনও হইত না। শাক্তর্গণ কালী কি তুর্গাকে মন্ত্র ও প্রক্রিয়া থারা বশীভূত করিয়া "আমাকে ইহা দাও, তাহা দাও," বলিতেন,— তাঁহাদের সহিত শাক্ত্রগণের ভালবাসা কি ভক্তির বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না।

সেই নিমিত্ত রামপ্রসাদ যথন বৈষ্ণবগণের ভাব হইয়া কালী ঠাকুরাণীকে বলেন,—"মা! আমায় কোলে নে," তথন রসভঙ্গ হয়, —ঠিক ভাবগুদ্ধ হয় না। যাঁহার হাতে থাঁড়া, গলায় নরম্ণ্ড, লোল জিহ্বা দিয়া মহয়েত্র রক্ত পড়িতেছে, তাঁহাকে ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া ভয় ও পূজা করা য়য়,—মা বলা য়য় না। য়েমন স্বরস্বতীকে গোঁফ দিলে রসভঙ্গ হয়, শিবের স্তন দিলে রসভঙ্গ হয়, সেইরপ নরম্পুমালিনীকে 'মা' বলিলে রসভঙ্গ হয়। মনে ভাব্ন, য়ে স্বীলোকের এমন বেশ, গলায় মুপ্তের মালা ঝুলিতেছে, তাহার স্তন্তত্বর্ধ কি পান করা য়য় ?

তাই রামপ্রসাদ বৈষ্ণবগণের প্রেমভক্তির ভাব লইয়া ভয়ন্ধরে যোগ দিতে গিয়াছেন, কাজেই রসভঙ্গ হইয়াছে। "তুই মা কোলে নে," শাক্তগণের ইহা নিজস্ব ভাব হইলে, তাঁহারা মাতার গলায় নরম্ওমালা, হাতে থাঁড়া দিতেন না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবার মত আকার ও বেশভ্যা দিতেন।

এইরপে ক্রমে ক্রমে শাক্তধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম, আচার্য্য প্রভূ ও ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে, সম্পূর্ণ পৃথক আকার ধারণ করিল। ঠাকুর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, "নাহি মানি দেবী দেবা।" ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থানে যাগ যজ্ঞ, দেবী-দেবার পূজা, এমন কি জাতিবিচার পর্যান্ত উঠিয়া গিয়াছিল।

## সপ্তদশ অধ্যায়

## অবভার ভত্ত

আমরা চারিটি ন্তন ধর্ম-প্রচারের কথা শুনিয়া থাকি, বাঁহাদিগকে
নোটাম্টি লোকে অবতার বলে। প্রথম বৃদ্ধ, দ্বিতীয় যীশু, তৃতীয় মহম্মদ
ও চতুর্থ গৌরান্ধ। শেষোক্ত বস্তুটি যে অবতার রূপে পৃঞ্জিত, তাহা
বিদেশীয়গণ জানিতেন না। বিবি ব্লাভাট্স্কিই প্রথম তাঁহার প্রস্থে
গৌরান্ধকে শেষ অবতার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা
শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিলাম, কারণ তিনি লীলাময় ঠাকুররূপে অবতীর্ণ হয়েন,
—ধর্ম প্রচারক ছিলেন না।

প্রচারকার্য্যে বৃদ্ধ ও তাঁহার গণ সর্বাপেক্ষা অধিক ক্বতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু এই বৌদ্ধর্থম আমেরিকা পর্যান্ত গিয়াছিল। আমরা শুনিয়া থাকি যে কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিদ্ধার করেন, কিন্তু বৌদ্ধর্মের চিহ্ন আমেরিকায় অনেক স্থানে দেখা যায়। তাহাতে বোধ হয় বৌদ্ধগণ তাহার পূর্ব্বে আমেরিকায় গমন করেন।

বৌদ্ধগণ শ্রীভগবানকে স্বীকার করেন না। অপর ক্ষেকটি অবতার ভগবানে ভক্তি-শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ বলেন যে, যীশু শ্রীভগবানের একমাত্র পুত্র। মহম্মদ বলেন যে, যীশুও অবতার, তিনিও অবতার, তবে তিনি যীশু অপেক্ষা বড়, আর তিনিই শেষ অবতার, ভগবান পৃথিবীতে আর অবতার পাঠাইবেন না। কিন্তু বৈষ্ণবর্গণ বলেন (গ্রীতায় "ষদা যদাহি" শ্লোক দেখ) যে, যেখানে ধর্মের প্লানি হয় সেখানে অবতার যাইয়া অধর্মকে পদচ্যত করিয়া ধর্মকে স্থাপন করেন।

আমরা দেখিতেছি গীতার যে উক্তি ইহাই ঠিক। কারণ যদি খুট অবতার হয়েন, তবে অবশ্য মহম্মদ অবতার, শ্রীগৌরাঙ্গও অবতার। ইহাতে খুটিয়ানদিগের মত—যীশুই কেবলমাত্র অবতার—ইহা থাকেনা। আর মহম্মদ বলেন যে, তিনিই শেষ অবতার,—ইহাও মনে ধরেনা। কারণ ইহা অস্বাভাবিক,—ক্রমোন্নতিই স্বভাবের নিয়ম। অতএক-মহম্মদ যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহার পরে মন্ত্র্যু আর কিছু শিথিবে না—ইহা অস্বাভাবিক।

আমরা উপরে বলিলাম যে, শেষোক্ত তিনটি অবতারই ভগবদ্ধক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। তবে খুষ্টিয়ান ধর্মে ভক্তির কথা অতি অল্প, নীতির কথাই অধিক। ইহা করিও না দণ্ড পাইবে, ইহা করিও পুরস্কার পাইবে, —ইহাই খুষ্টিয়ান ধর্মের প্রধান শিক্ষা। মহম্মদীয় ধর্মে ভক্তির কথা বেশ আছে, কিন্তু মহম্মদ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-পূজার বিধি দিয়া গিয়াছেন। শ্রীভগবানের মাধুর্য্য-পূজা কেবল বৈষ্ণবধর্মেই আছে, আর কোন থেমি নাই।

কথা এই, আমরা শুনিয়া থাকি যে, শ্রীভগবানকে জ্ঞানে পাওয়া যায়, আবার ইহাও শুনি যে, তিনি জ্ঞানাতীত ও মায়াতীত। তাহা যদি হইল, তবে শ্রীভগবানকে আর পাওয়া গেল না। প্রক্বতই তিনি এত বড় যে জ্ঞান দ্বারা তাঁহার পরিমাণ করা যায় না। তবে মহয়ের উপায় কি ? তাঁহাকে কিরপে পাইবে? তাই বৈষ্ণবর্গণ বলেন যে, যদিও তিনি জ্ঞানময়, তবু তিনি প্রেমময়ও বটেন। প্রেমময় কেন ?

আমরা দেখি তাঁহার স্বষ্ট যে মন্থয় তাহাতে প্রেম আছে। যাহা তাঁহার স্টবস্ততে আছে, তাহা তাঁহাতে নাই, ইহা হইতেই পারে না। অতএব তাঁহার যদি প্রেম না থাকিবে, তবে তিনি মন্থয়কে প্রেম কিরপে দিলেন? অতএব তাঁহার প্রেম আছে। তবে কতখানি ? অবশ্য অপরিমেয়, অর্থাৎ তিনি প্রেমময়। তাহা যদি হইল, তবে তৃমি যদি তাঁহাকে ভালবাস, তবে তিনি তোমাকে অবশ্য ভালবাসিবেন। এই ক্লফপ্রেমের নাম-মাত্র অন্য ধর্ম্মে গুনা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবধ্ধে এই প্রেম—প্রথমে, মধ্যে ও শেষে।

খুষ্টয়ান-ধর্মের ভিত্তিভূমি য়ীহুদীর ধর্ম। সে ধর্মের যিনি ঈশ্বর,
তিনি তাঁহার দলস্থ জীবের পক্ষপাতী, অন্তান্ত জীবের ঘোর শক্র।
অথচ তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তিনি একা, তিনি সব মহুন্ত স্ষষ্টি
করিয়াছেন ও সকলের পিতা। এই য়ীহুদীদিগের ঈশ্বর স্ত্রীপুরুষ বধ
করিতে, স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিতে অহ্নমতি দিয়াছেন।

মহম্মদীয় ধর্মের ভিত্তিভূমি কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যাহারা
মহম্মদীয় গণের ভয়ে পলায়ন করিয়া ভারতে আশ্রয় লয়েন, তাঁহারা স্ব্যপূজা করিয়া থাকেন। তবে ইহা ঠিক য়ে, মহম্মদের য়িনি ঈয়র তিনি সেই
দলস্থ লোকের পক্ষপাতী। তিনি নাকি, য়ে তাঁহাকে না মানে তাহাকে
বধ করিতে বিধি দিয়াছেন। তাই লোকে বলে য়ে, মহম্মদ বাহুবল দ্বারা
ধর্ম প্রচার করিয়াছেন।

বৈষ্ণবধর্ম বৈদান্তিক ধন্মের উপর স্থাপিত। যাহা পাঠ করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ একেবারে বিস্মিত হইয়াছেন।

ষীশু দাদশজন মূর্থ শিশু রাখিয়া যান। মহাম্মদ অনেক শিশু করিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি এক নৃতন প্রকারের। তিনি মকা অধিকার করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে তাঁহাকে ঈশ্বরের দোস্ত না বলিবে, তিনি তাহাকে বধ করিবেন। তাই একদিনে মক্কার অধিবাদীরা মুসলমান হইলেন।

্রৈ গীরাঙ্গ কোটা কোটা শিষ্য রাখিয়া যান। তাঁহার প্রচার-পদ্ধতি

কি তাহা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। তিনি জীবকে দর্শন ও স্পর্শন দারা সমস্ত দেশ উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন।

গৌরলীলায় যে একটি ঘটনা আছে, তাহার ন্থায় ঘটনা জগতে আর কোথাও শুনা যায় না, তাহার মত ঘটনা অহুভব করাও যায় না, আর সে ঘটনা যে সত্য তাহার অকাট্য প্রমাণও রহিয়াছে। সেটি এই যে,— এই অবতারে শ্রীভগবান জীবের সহিত এক প্রকার প্রত্যক্ষরপে ইইগোষ্ঠা ও কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। অতএব গৌর-লীলা যিনি না পড়িয়াছেন তিনি হতভাগ্য।

এক্ষণে বৈষ্ণবধর্মের কয়টি সার তত্ত এই স্থানে বলিব।

প্রথম। গীতায় শ্রীভগবান বলেন যে—"যদা যদাহি ইত্যাদি"। অর্থাৎ যেথানে যেথানে অধর্মের প্রাবলা হয়, সেথানেই ধর্ম স্থাপনের নিমিত্ত অবতার উদয় হয়েন। শ্রীকালাচাদ গীতা গ্রন্থে এই তত্তের বিচার আচে।

দ্বিতীয়। প্রীভগবানের উক্তি, যথা—"যিনি আমাকে যেরূপ ভজনা করেন, আমি তাহাকে সুেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি।"

তৃতীয়। তিনি বলিয়াছেন যে,—"যিনি আমাকে স্বার্থের নিমিত্ত ভজনা করেন, তিনি আমাকে ভজনা করেন না, তিনি আপনাকেই ভজনা করেন।"

চতুর্থ। সাধারণ জীবের প্রতি উপদেশ এই যে, "ভগবৎ-কীর্ত্তনের স্থায় শ্রীভগবানের চরণ-প্রাপ্তির সহজ ও নিশ্চিত উপায় আর নাই।"

অবশেষে শ্রীবৈঞ্চবগণ পাপ পুণ্য এক প্রকার মানেন না। তবে কি
মন্ত্র্যা বধ করিলে তাহার দণ্ড নাই ? আছে। এক্ষণ বৈষ্ণবতত্ত্ব অর্থাৎ
মহাপ্রভুর আজ্ঞা বিচার করুন। তাঁহার এক আজ্ঞা—

"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম-প্রয়োজন।"

অর্থাৎ ভগবংপ্রেম আহরণ করাই জীবের প্রধান কার্য। যিনি ইহাতে স্থাসিদ্ধ হন, তাঁহার আর কিছু করিতে হইবে না,—এমন কি, এরপ লোকের পক্ষে সন্মাসও নিম্প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ব্যতীত অপর সকলে বলেন যে, কর্মফল সকলকেই মানিজে হইবে, তাহা হইতে কাহারও বাঁচিবার যো নাই। বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করেন, কর্ম ও ভগবান ইহার মধ্যে বড় কে ? কর্ম না ভগবান ? যদি বল কর্মফল এড়াইবার কাহার যো নাই, তবে ভগবান কেহ নহেন, তিনি আমাদের ভাল মন্দ করিতে পারেন না, কর্মই আমাদের হর্ডাকর্ডা বিধাতা। তাহা হইলে নাল্ডিকতা আসিল।

বৈষ্ণব বলেন, ভগবান বড়, কর্ম তিনি ইচ্ছা মাত্র ধ্বংস করিতে পারেন। যেমন জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পাপী জগাই মাধাই—বিস্তর স্বীপুরুষ বধ করিয়াও—প্রভূর ইচ্ছা মাত্র পবিত্রতা লাভ করিয়া মহাস্তদলে স্থান পাইলেন।

ফল কথা, ঘাঁহার প্রেম কি ভক্তি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানক্বত পাপ এক প্রকার অসম্ভব। মহাপ্রভূ তাই বলিয়াছেন, "কি কাজ সন্ন্যাসে মোর" ইত্যাদি।

## অষ্ট্রাদশ অধ্যায়

## নদিয়া পথিকের রোদন

কোথা লুকাইল এ ভুবনেতে কি প্রান্তরে দাভায়ে নিজ জন কেহ পথে কত লোক গৌরনাম নাহি হেন কেহ নাহি কেহ নাহি বুঝে আমার গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ-গোষ্ঠাতে দক্ষিণ প্রদেশ কোন স্থান ভক্ত-রামেশ্বর হতে মূলতান গুজরাট সিন্ধদেশে ভক্ত প্রীগোরাক নাম এত বড গোষ্ঠী এখন হয়েছে

মেরে গোষ্ঠীগণ। নাহি একজন ? চারিদিকে চাই। দেখিতে না পাই॥ করিছে গমন। বলে একজন ৷ वरन इंडे। कथा। মোর মনোবাথা। ভারত ≤মিল। ভুবন ভরিল। আপনি তারিল। দ্বারা উদ্ধারিল। ভোট দেশ করি। কিবা কাশীপুরী॥ यद्य भाष्ट्राहेन । তাহা প্রচারিল ॥ আছিল আমার। সব ছার্থার ॥

গৌরাঙ্গের গণ ভারতে কি আছে ? যদি কেচ থাকে কেবা কারে পুছে। যদি কেছ থাকে চেনা নাহি যায়। সেও নাহি জানে নিজ পরিচয় ॥ কেহ বা পশ্চিমে (कर वा मंकित। কিছু নাহি জানে ॥ কে তাদের প্রভ গৌড়ীয় কি জানে ? পশ্চিমা জানে নঃ এই গৌড মাঝে জানে কয়জনে ? কেহ গোষ্ঠী থাকে: দেহ পরিচয়। মিলিয়। তা সনে জুড়াই হাদয়। একা থাকিবারে নারি গৌরহরি। সঙ্গী মিলাইয়া দেহ রুপা করি ॥

প্রেমানন্দে বেই
আজ সেই নদে
আমাদের নদে
আজি পুণা ভূমি
নদিয়া আইন্ত
এবে ফিরি যাই
কোথার নদীয়া
কোথার কীর্ত্তন
আইবার কালে

নদে ভেসে যায়।

মক্ষভমি প্রায় ॥

স্থাের পাথার ।

হয়েছে আঁধার ॥

স্থাের লাগিয়া।

কান্দিয়া কান্দিয়া॥
কোথায় গৌরাঞ্চ।

প্রেমের তরঙ্গ ॥

মনেতে আছিলা।

সব নিয়া গোলা॥

কি ভাণ্ডার পূরি
ভাণ্ডারীর দোবে
শুন হে ভাণ্ডারি
প্রভুকে নিকাষ
প্রভু-ধন নই
প্রভু বুঝে নিবে

প্রভু রাখি গেল।
জীবে না পাইল #
কহি জোড় করে।
দিতে হবে পরে #
করে থাক তুমি।
বলে থালাদ আমি

হাহার। আচার্যা শ্রিগোরাঙ্গ আজা মহা-বংশ বলি কিন্তু ভক্তি বিনা শিলোরাঙ্গের ধর্মে ্টে ভক্তিমান লীক্ষা দান করা কীবে দয়া মিথ্যা মতা-বংশ যেই সবা হতে ভালো নিজ কর্ম ভোগ বংশ দায় দিয়া পরকীয়া রস কোন কোন জন কেহ বা গৌরাঙ্গ বাবুগিরি করে

ধন লোভী হলো। সব ভূলি গেল ॥ করে অভিমান। কাক নাহি আণ্ ধ নাহিক কুলীন। ্দেই ত প্রবীণ দ হরেছে ব্যবসা। শুরু ধন আশা ধ ভাব বড় দায়। তাৰ হতে হয় ৷ করিতে হইবে এভাতে নারিবে র আম্বাদিবার ভরে ৷ প্রনারী হরে । বিগ্ৰহ করিয়া। তাঁর দায় দিয়া 🚧 এরা সব দেয় 
বলে তারা সব
কুটুদ হইয়া
আমি তাদের দেশি

গৌর-পরিচয়।
গৌরগোষ্ঠী হয়॥
মোর স্থানে আদে।
পালাই তরাদে॥

হাহা খ্রীগোরাক জীব প্রতি কর প্রভু তোমা বিনা জীবে ভক্তি দিয়া কাহা গদাধর কাঁহা নরহরি কোথায় শ্রীবাদ কোথা রামানন্দ এসো ভক্তগণ জীব তঃখ হর তোমাদের প্রভূ মৃইত কীটাণু তোমাদের নিজ কেন কান্দি মরে তোমাদের প্রভূ কেন বলরাম

विकृत्रिया नाथ। শুভ দৃষ্টিপাত ॥ সব অন্ধকার। করহ উদ্ধার। मुताबी मुकुन । ८३ जन्नाननम् কোথা বক্তেশ্ব। কোপা দামোদর ॥ পুন ধরাধামে । গৌরহরি নামে ॥ তোগাদের কাজ। বৈক্তব সমাজ॥ কাজ কর এসে। বলরাম দাসে ১ ভোমাদের দায়। কার্নিয়া বেড়ায়॥